# মাওলানা আসম ওমর **ইসলাম ও গণতন্ত্র**

মাওলানা আবুজারীর আবদুল ওয়াদুদ অনূদিত

আবাবিল প্রকাশন ১১/১ বাংগাবাজার, ঢাকা-১১০০

# র জন্ম ও মার্কার বিজ্ঞান ইনলাম ও গণ্ডন্ত

ইসলাম ও গণতত্ত্ব মাওলানা আসেম ওমর প্রকাশনার আবাবিল প্রকাশন ② সংরক্ষিত প্রথম প্রকাশ নতেমর ২০১৪ প্রক্ষেম

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস ২৬/২ প্যারীদাস রোভ, ঢাকা-১১০০

মৃশ্য : ২০০ টাকা

হা-মীম কেকারেত

ISBN: 984-70160-0113-7

ISLAM O GONOTONTRO: Mawlana Asem Omar, Published by:
ABABIL PROKASHON: 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100
First Edition: November 2014 © by the publisher

Price: 200 Taka only

### অনুবাদকের কথা

১, আলহানদূলিয়াহাং ইনলাম ও গণতম্বা এবল আপনাদের হাতে। বইটি গাকিস্তানের বিখ্যাত আপেমন্দ্রীন হবরত মাওলানা আসেম ওবর দামাত বারালয়ভূহেদের 'আদরান কি জব : উলে ইললাম ইয়া ছীলে জবহুরিয়াত' গ্রেছর বাংলা অবুবাদ। আহ্রাহর হাজার পোকর, যিনি আমাকে ছীনি এই কাজাট করার তাওকীক দ্যান করেছেন। লাকাল হামনু ওরা লাকাল করেছেন। লাকাল হামনু ওরা লাকাল করেছেন। লাকাল হামনু ওরা লাকাল করেছেন।

আজ থেকে ঠিক এক মাসের আগের কথা। ১৯ সেপ্টেম্বর রাত

প্রায় সাডে এগারোটায় ফোন পেলাম বইঘরের আমিন ভাইয়ের। সালাম বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলেন, কাজের ব্যস্ততা কেমনং কী কী কাজ হাতে আছে?...কাজগুলোর কথা তাকে জানালাম। বললাম. কাজের অনেক চাপ। দুআ করবেন আল্রাহ যেনো শরীর সম্ভ রাখেন এবং অতি দেও সম্পন্ন করার তাওফীক দান করেন। আমার কথা শেষ হতেই তিনি বললেন- হাতে যত কাজই থাকুক, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে এবং অতি দ্রুত করে দিতে হবে। কোনো ওজর-আপন্তি তনতে চাই না। বললাম, কী কাজ? বললেন, সেটা তো অবশ্যই বলব, আগে কথা দিন কাজটা করে দেবেন কি না? বললাম-আপনি তো ভনলেনই কেমন চাপে আছি, এর মধ্যে নড়ন কোনো কাজ কিভাবে হাতে নিই বলুন! কিন্তু তার এক কথা, কাজ আপনাকে করে দিতেই হবে এবং তাও করবানী ঈদের আগেই। জিজ্ঞাস করলাম কী কাজ, কত পৃষ্ঠার? বললেন, চারশ' থেকে সাড়ে চারশ' পৃষ্ঠা। হিসেব করলাম, কুরবানীর আর আছেই পনের দিন। তাছাড়া যে কাজটা হাতে সেটাও ঈদের আগেই শেষ করতে হবে। এর ভেতর নতুন কাজ হাতে নেয়া প্রায় অসম্ভব । তাও চারশ' থেকে সাড়ে চারশ' পৃষ্ঠা! আমিন ভাইয়ের কাছে বিনয়ের সাথে বললাম, না ভাই সম্ভব নয়। আলাহ তাওফীক দিলে পরবর্তী অন্য কোনো কাজ করে দেব। এরপর শুরু হলো আমিন ভাইয়ের কথার 'অস্ত্র' প্রয়োগ। আমাকে ধরাশায়ী করতে আন্দার-অনুরোধ এবং ভয়-লোভ সবই দেখালেন। ধরাশায়ী না হলেও অবশেষে ধরা আমাকে ঠিকই দিতে হল। রাজি হলাম কাজ করে দেব, যত দ্রুত সম্ভব। তবে করবানীর আগে সম্ভব হবে কি না তা বলতে পারছি না। তিনি বললেন- শুরু করেন, শেষ श्दवंशे।

এরপর তিনি বইটি সম্পর্কে সব বলদেন । জানালেন- বই একটা নর, দুটো । আর দুটোই বুব ফ্রুল্ড প্রয়োজন। আমি আজই নেটে (পিডিএফ ফাইন) পাঠিয়ে নিচ্ছি, কাল থেকে কাজ গুরু করে দেবেন। বললাম, ঠিক আছে। দুখা করেন, আড়াই থেনো ভারকীক দেন।

বই দৃটি তিনি সেদিন পাঠাতে পারদেন না। পরদিন বিকেলে অর্থাৎ ২০ সেন্টেম্বর গাঁঠালেন। রাতে একটি বই বিশ্ট করি এবং এরপর দিন ২০ সেন্টেম্বর গাঁঠালেন। রাতে একটি বই বিশ্ট করি এবং এরপর দিন ২০ সেন্টেম্বর সাড়ে চারশ 'পৃষ্ঠার দৃটি বইরের অব্বাদ সম্পন্ন হল। হল না, বলা উচ্চিত আল্লাহ তারালা করালেন। তাঁর ভাওকীক শামেলেহাল না হলে কথনােই এটা সন্থেব কিলা না এক দ্রুল্ট কান্ধা দুটি বংশার এটা সন্থেব কিলা না এক দ্রুল্ট কান্ধা দুটার করা করিবের ভাঙা, তাগাদা আর কাছের কিছু আপন মানুষের দুআর কথা স্বীকার না করলেই নর। যারা প্রতিদিনই একাধিকবার খোঁজ নিয়েহেন কাজের অর্থাণ্ডি সম্পর্কে । জাযাকাগ্রাহ

বক্ষামাণ বইটি বাংলা ভাষার রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তাবোধ-সিদ্ধান্ত কভটা খাথার্থ, মুল বইটির প্রকাশকের কৈফিয়ান্ত পড়লেই আদা করি উল্লৱ পাওয়া যাবে। মূল বইয়ের প্রকাশকের কৈফিয়ন্টা্টুকু এখানে পত্রস্থ করা হল।

৩. 'এই উন্মতের যখন উত্থানকাল ছিল, উন্মতের ওলামায়ে কেরাম এবং ফুকাহায়ে কেরামের মনোনিবেশের কেন্দ্র ছিল তথন বহিরাগত বৃদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ থেকে ইসলামী আকিদাকে নিরাপদ রাখা, ইলম ও আমলের ময়দানে কাফেরদের আক্রমণের মোকাবেলা করা, দ্বীনে হকের পরিত্র দাওয়াতকে বিশ্ববাপী প্রচার করা। এই দাওয়াতকে দলিল-প্রমাণ এবং তীর ও অসির মাধ্যমে বিজয়ী করা। আহলে স্মাতের ভেতর গোমরাহ ফেরকাগুলোর তাহরিফ ও বিক্তির অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ব্যবস্থা নেয়া এবং কালপরিক্রমায় দ্বীনের ভ্র অবয়বে যে ধলোবালি পড়ে, তা পরিস্কার করতে থাকা। যাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীন হেফাজতের যে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি করেছেন, তার পর্ণতায় তাদের অংশও লিখিত হয়। তাই এই উন্মতের ওলামায়ে কেরামকে কখনো রোম ও পারস্যের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়, কখনো খারেজী এবং রাফেজী ফিতনার ইলমী এবং আমলী মোকাবেলায় নিমগ্ন পাওয়া যায়। কখনো তারা থিক দর্শনের বিষাক্ত আক্রমণ থেকে উন্মতের আকিদা-বিশ্বাস রক্ষা করেছেন, কখনো বাতেনি ক্ষেরকাগুলোর ষভযন্ত্র সম্পর্কে উন্মতকে সতর্ক করেছেন। কখনো জালেম শাসকদের সম্মুখে কালেমায়ে হক ও

সত্য কথা বলে নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করেছেন, কখনো বা ভাতারি আক্রমণ এবং তুলেভের যোকাবেলায় উম্মতকে সঞ্চাপ করেছেন। সেসব ওলামারে কেরাম এবং আরেম্মারে কেরামের উপর আদ্যাহর অবারিত রহমত বর্ষিত হোক।

আর একইভাবে যখন কোথাও-কোনোদিক থেকে উন্মতের পতন শুরু হয়, তাদের মনোনিবেশের দিকও পরিবর্তন হয়ে যায়। উদ্মত বহিরাগত বিপদ থেকে মথ ফিরিয়ে অভান্তরীণ টানাপডেন এবং পারস্পারিক মতানৈক্য ও মতবিবোধের শিকার হয়। উত্থাতের ওলামায়ে কেরামের সারিতেও মসলমানদের সর্বসম্মত উসল-মলনীতি এবং আকিদা-বিশ্বাস রক্ষা থেকে বেশি আগ্রহ সৃষ্টি হয় মুসলমানদের ভেতরের শাখাগত বিষয়ে রণসজ্জার প্রতি । শরীয়তের শাসন প্রতিষ্ঠার চেয়ে বেশি উদ্যম দেখা যায় নিজ নিজ দর্শন ও চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠা করার লডাইরে। ফলশ্রুতিতে এই উন্মত নিজেদের অভ্যন্তরীণ মতানৈকো এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে বহিবাগত সব ধবনেব আক্রমণের দার খুলে যায় এবং এসব দার-দুয়ারে কোনো পাহারাদার. উন্মতের মোহাফেন্ড এবং কোনো পাসেবান ও নেগাহবান অবশিষ্ট থাকে না। অল্প সংখ্যক আহলে ইলম ও আহলে দরদ যাও বা ছিলেন. তারা এত বড রণান্ত্রন সামলানোর জন্য যথেষ্ট ছিলেন না। ফলে পান্চাত্য ওধ আমাদেরকে সামরিক ও রাজনৈতিকভাবেই পরাজিত করেনি বরং পান্চাত্যের দৃষিত ও দুর্গন্ধযুক্ত শিরেকী বিশ্বাস ও চিন্ত-চেতনাও উত্মতের ভেতর চুকিরে দিয়েছে। ইসলামের বনিয়াদী মলনীতির সাথে সাংঘার্ষিক দর্শন ও চিন্তাধারাকে খাঁটি ইসলাম হিসেবে সাব্যস্ত করা ৩র হয়। ইসলামের এমন এক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা গুৰু হয়, যা 'সমকালীন ও বৰ্তমান' জীবনব্যবস্থা এবং বিজয়ী সভ্যতার সাথে আপোষকামিতার ভিরিতে রচিত হচ্চিল। এবং এটা সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা চলতে থাকে যে. সে ব্যাখ্যার প্রতিটি মূল্যায়ন, প্রতিটি বিশ্বাস এবং রূপকল্প ইসলাম দ্বারাই প্রমাণিত। নিকট অতীত পর্যন্ত এই দাসসুলভ মানসিকতা এবং পতিত জাতির নির্দেশক এই পছা আমাদের বৃদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে বিরাজমান ছিল। অথচ এর বিপরীতে প্রতিরোধ ও বাধাদানকারীদের আওয়াজ ক্রমাগত দুর্বল ও শ্বীণ হতে থাকে।

কিন্তু আল্লাহ তারালা এই ছীন হেকাজত করার ওয়াদা করেছেন। এটা জাল্লাহ তারালার আবেরী দ্বীন। এর স্বতাবেই কাফেকদের বিশ্বাস থেকে অনেক বেশি বিরোধিতা ও প্রতিরোধন শক্তি এবং চূরে দাঁড়ানোর গতি এবং সক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহর অপার

অনুগ্ৰহে বিগত কয়েক বছর থেকে, বিশেষত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ এবং ১১ সেন্টেমরের ঘটনার পর উন্মতের ভেতর ব্যাপকভাবে জাগরণ গুরু হয়েছে। বাহির থেকে আসা বৃদ্ধিবৃত্তিক ও সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁঢ়ানো স্কীণ স্বরগুলো উচ্চকিত হতে শুকু করেছে। মজাহিদদের দরাবস্থা ও অবমল্যারন দ্রুত দর হয়ে যাচেছ। আহলে হক ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচেছ এবং উন্মত আলহামদুলিল্লাহ, আবারো উত্থানের পথে যাত্রা তরু করেছে। এই যাত্রা তরু হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হল, উন্মতের আহলে ইলমের মধ্যে, আরব-আজমের দ্বীনদার শ্রেণীর মধ্যে, আল্লাহ তায়ালা এমন কিছু ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন, যারা আসলাফের ওলামায়ে কেরামের মত উম্মতের সামনে আসা প্রকৃত বিপদের দিকে মনোনিবেশ শুক্ত করেছেন । বহিরাগত আক্রমনের বিরুদ্ধে প্রাচীর নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছেন। উন্মতকে শাখাগত ও চিন্তাধারাগত বিভর্ক থেকে বের করে গুরুত্বপূর্ব উসুলী ও আমলী কাজের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করছেন। বিশেষত পাশ্চাভ্যের বিষাক্ত যে চিন্তা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে. তা চিহ্নিত করা, এর ভ্রান্ততা প্রমাণ করা এবং ইসলামের পবিত্র শিক্ষাকে তার আদি রঙে উপস্থাপন করার জন্য তারা যথেষ্ট আন্তরিক। হ্যরত মাওলানা আসেম ওমর দামাত বারাকাত্ত্মও এমনই একজন মুজাহিদ আলেমে দীন। উপমহাদেশের ইলমী মহলে তিনি অতি পরিচিত একটি নাম। ইতিপূর্বে তাঁর অনেকগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলোতে তিনি অত্যন্ত মর্মপীড়ার সাথে উন্মতকে কঠিনভাবে আক্রান্ত বিপদগুলো সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। সেই সাথে তাদেরকে নিজের দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং দ্বীনকে মজবুতভাবে ধারণ-গ্রহণেরও পাঠ দিয়েছেন। আল্লাহ ভায়ালা ভাঁর রচনাবলীকে খুসুসি মকবুলিয়াত দান করেছেন ফলে সেগুলো সর্বমহলে সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে।

হণরতের এই রচনাকর্মটিও সময়ের ওক্তবুপূর্ণ দাবি মিটিয়েছে। বর্তমান সময়ের সব চেয়ের বহু কিফনা, পাণতারের ফিলার করা এতে উল্লোচিত হয়েছে। বাইয়ে সবিভারে গণতারের সার্বাটি বাইয়ার বাইনার বাইন

#### ইসলাম ও গণতর :: ৯

হয়েছে। তপথক একজন মুহাজতকারী দাইব মত উম্মতকে গণতরের কিতনার অনিউতা বুর্বিয়েছেন। গণতর অবহার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা কেন্দ্রে। গণতর অবহার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা তারিকার করেন্দ্রে এবং দিলে-এবার করে গালেন, তার উত্তর দোয়ারও চেটা করেছেন এবং সন্তারণ সম্পন্ন সম্পন্ন সমার সাথে সাথে প্রতিটি আগতির সাংঘাখনক জবাব দিতে সচেষ্ট থেকেছেন। যাতে গাঁঠক নিজেকে এই ফিলা তথেক দিকে দুরে রাখে। এরপার সেখক প্রচ্চিত আছ জীবন-বাবার্যাসমূহকে জাঁজাকুছে নিজেশ করে জীবন প্রকৃত্তর রাজা তথা সগত্র জিহাদের সার্বারী ও খোঁজিক প্রয়োজনীয়তাও কর্বনা করেছেন। যাতে গণতত্র বাবার্যা থেকে সম্পন্নর্চ জিহাদের সারী ও খোঁজিক প্রয়োজনীয়তাও কর্বনা করেছেন। যাতে গণতত্র বাবার্যা থেকে সম্পন্নর্চ জিহাদের সারীর তার করা করা করা করা করা বাবার করেন।

আল্লাহ তামালার নিকট রার্থনা, তিনি মেনো হংবতের এই রচনারে 
গণতরের প্রতিমা সংখ্যারের মাধ্যম বানান এবং বিশেষত আহলেছীন 
তথা থার্মিক প্রেণীকে এর যাদুময়তা থেকে বের করার মাধ্যম বানিরে 
দেন। আল্লাহ তামালা এই রচনার মাধ্যমে মুশনির উন্মাহর থাড়ে 
চেপে থাকা থাকিল ও এাজ জীবনবারস্থার অনিই, ইপলামের সাথে 
গণতরের বৈপরিত্ব এবং ইনলামী অবিলা বিশ্বাসের সাথে পতিমা 
চিন্তা-চেতনার সংখার্থিকতা প্রতিটি ফুসনমানের মন ও মাধ্যমে 
সুম্বাতিরিক করে নিন। যাতে তামার তামের জীবন থাকে এই বাবস্থা 
উৎপালিন, পণিচমা বিশ্বাস, চিন্তা এবং পণিচমা লাইফ সাইল বা 
জীবনধারা থেকে মুক্তি শাত এবং এর হুলে ইনলামী আবিলা বিশ্বাস 
ও চিন্তা-চেনাকে রাপক করতে, ইনলামী জীবনধানদ পদ্বতি প্রচলন 
করতে এবং শর্মী জীবনবাবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ওয়াক্ করেন। 
ওয়ামি ।

৪. আল্লাহ। আপনি তাওকীক দিয়েছেন বলে কাজটি সম্পদ্ধ করা সত্তব হয়েছে। আপনার নিকট প্রার্থনা, আপনি আমাদের এই কাজকে করুল করে নিন। হঠীত সুন্দর, নির্কুল ও পরিশিলিতরপে পেশ করার কনা অনেকেই সহযোগিতা করেছেন, অনোকে দুআ করেছেন এবং প্রেরণা যুগিয়ে পাছেন। আল্লাহ। আপনি তাদের সবাইকে করুল করে নিন এবং আমাদের সবাইকে এই বইয়ের সবক আপন জীবনে বাস্তবায়ন করার তাওকীর নিন। আমীন।

> আবুজারীর আবদুল ওয়াদুদ বেজগাতী, ফুলকোচা, নিরাজগঞ্জ ২০,১০,২০১৪

## মুহতারাম পাঠকের প্রতি কয়েকটি নিবেদন

তারিখে ফিতান তথা ফিতনার ইতিহাস অধ্যায়ন করার পর এ কথা বলা ভুল হেনে গে, পাওতেরে ফিতনা ইসানের ইতিহাসে হাতে গোধা সেই ফিতনাতলোর একটি যার চংগটাঘত মূলদি, উদাহর অন্তিত্বের উপর দীর্ঘন্নরী প্রভাব ফেলেছে। এটি এমন একটি ঘোর তমাশাচ্চর ফিতনা, বেখানে ৩৫ জ্ঞানের প্রশীপই যথেষ্ট নর বরং নূরে নৃত্যুবাত্তি কেলম ক্ক পথের সভানি দিতে গারে।

গণতত্ত্বের ফিতনা আল্লাহর বিপরীতে এই জীবনব্যবস্থাকে প্রভূ বানানোর ফিতনা। আইন প্রপায়নের অধিকার আল্লাহর কেকে নিয়ে এই বাবস্থাকে দেয়ার ফিতনা। আল্লাহর আইন অনুমোদনের রক্ষণ গাররক্ষাহর কুলাগেন্দী বানানোর ফিতনা। এটি মুগলমানদেরকে আল্লাহর ইবাদত থেকে ধের করে গারকলাহর ইবাদতে প্রস্কার বাবেশ করানোর অপচেটা যে, চট করে তা বোঝাই দৃষ্ক । এটা এমন এক তমাপা ও অমাদিনার ফিতনা, যেখানে হাতকে হাত মনে হয় ন। কোনো দলিল-প্রধাণাদি ব্রুম্বে আসে না। অথচ কুফরিতে পূর্ণ এই ফিতনাকে ইগলামের সাথে দৃশ্যত অসাংঘর্ষিক এবং ক্ষতিহান মনে হয়।

সূতরাং এ কথা বলা হলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বে, গণভন্ত ওধু একটা ফিডনাই নয় বরং শত ফিডনার জন্মনাতা এক সংক্রামক ব্যাধি। যা উন্মতে মসলিমার অন্তিত্তের সাথে জোঁকের মত লেপ্টে আছে।

অধ্যন্তে ইদাম ও জ্ঞান যেহেতু এ বিবারে বই লেখার মোটেও উপযুক্ত না, তাই এই স্পর্শকারতরতাকে উপাবদ্ধি করে অধ্যন আমি চুড্ড পর্যারের সতর্কতা অবলখন করে আসাছ। কলামের বলগা কথানা নিজের হাতে নিহিনি। বরং পুরো সম্পর এই অবস্থায় অভিক্রম কর্মেছি যে, এর বলগা সাগকে সালেহীনের শিক্ষার সাথে বেঁধে রেখেছি এবং নিজে সেই অনুগামী আন্রায়ীর মাত রেখেছি, যে নাকি কোনো অভিজ ভ্রমিটভারের গাতিত আরাম হর্মপ করতে থাকে।

বইটি রচনার অধন ওলামারে মুতাকাদিন্দীনের (ফুকাহা, মুফাসসিরীন, মুহাদিসীন) কিতাব থেকে দলিল গ্রহণের পরিপূর্ণ চেষ্টা করেছি। যাতে কোনো চিস্তকের সন্দেহ ও সংশরের অবকাশ না থকে।

সুধী পাঠকবর্গের সুবিধার্থে বইটিকে পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে মাসায়েলে তাকফির এবং আহলে সুন্নাতের মাসলাক ও

পছার সংক্রিও বর্ণনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গণতন্ত্রের আলোচনা। তৃতীয় অধ্যায়ে কুরআনের আইন উপেকা বহে মহমালাকারী আদালতভালো সম্পর্কের বিপ্রতিক আলোচনা। চতুর্ব অধ্যায়ে গণতন্ত্রের সাথে জড়িত দল ও ব্যক্তির হকুম। আর পঞ্চম অধ্যায়ে ইসলামী জীবনবাবছার জন্য সমান্ত্র আন্দোলনের পর্বয়ী দিক এবং ওক্তত্ব ও মর্থাদার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একদিকে এ বিষয়ের উপর ইলমী দালায়েলের দারকার ছিল, 
জন্মদিকে এই চিত্রাভ আঁহক ছিল যে, অধিক ইলমী আলায়েরে 
যেত্র, সাধারত লগেবে মেজান কুলু নাও করতে পারে। এজদা 
সাধারণ মানুষের মেজাম-মানসিকতা ও প্রকৃতির দিকে বেয়াল রেখে 
বিষয়ায়িক সহজভাবে বৃজ্ঞানার চেটা করেছি। কিন্তু কোষাও ইলমী 
আলোলা প্রকাল গ্রন্থ পার্কতন, প্রভাজনে কিনবার পার্কাল। বাব 
বিষয়াটা শুধু নলেজ বৃদ্ধির জন্য নার বরং সরামার আকিদার মাসআলা। 
আহনাক হন্যবহুদের পক্ষ হতে সাধারণত এ কথা শোনা মামার 
স্থানিবদের পক্ষ হতে এ বিষয়ে অধিকাশ হত্তামাণ ৩ ছুঁতি আহলে 
যাদীন আনেমনের কাছ বেকে ধারকৃত হয়ে পারে। কিন্তু অধ্যন্ত 
আহনাক প্রদামার কোমার বিজ্ঞানিক যে, এটা কোনাই বর্তিলাছি 
মাসআলা নার। এগুলো গুলু আহলে যদিন প্রদামারে বেরামই বর্ণনা 
করেননি ববং এই আহলেনাগুলো আবিদার বেসব মানায়েলে। 
প্রকৃত্তিন হাতে প্রধানসভাগলো আবিদার বেসব মানায়েলে।

বক্ষায়ান বইয়ে আলোচিত যে কোনো বিবরে আহলে ইশম হবরবাশের আর্থিত জিজানা বাবনে বইরের তলতে দেয়া ই- কেইলে বোগানোগ করতে গারকেন। আমাদের উদ্দেশ্য যেছেও জানারে কেরাম বিশেষভারে এবং অপারাশার মূলকানা সাধারণভাবে আলোচনাওলো বোগা মনে পড়কেন, তাই হিমত পোষণ করার অধিকার তাদের রাহেছে। এর বঙ্ধনে তাদের নিষ্ঠি দিলি বাবনে তা অবশার প্রপান বাবাছে। এর বঙ্ধনে তাদের নিষ্ঠ দলিল বাবনে তা অবশার পার পেশ করকেন। ইলশালাহা আমি এবং আমার সামীণ স্বিকেনার সামে তা পাঠ করব । তবে নে সব খাহারে করমা-কর্মার করিক মানুরাত প্রকাশ করাছি, যাদের কলমের প্রবিক্ষতা থাকিল এর আমারিকান অনুনান অর্জন করে মুললানাদের প্রকের সামে একাকার বরের গেছে। যারা হব ও বাতিনের এই যুক্তে তানের কলমকে তারতি জ্যোটের হাতে নিলাম করেছে। যারা মুহাখাদ সারাগ্রাছ আলাইছি ভারানার্যানের রবকে হেড়ে আমেরিকা এবং তার তারিত বার্টি ও বিলাইক রবল বিকেন্ত

#### ইসলাম ও গণতর :: ১১

আর সে সব আহলে কলমকে আমরা মাঁপুর মনে করি, অপারণ বিবেচনা করি, 'পিগুলের ভগারা' বাদের থেকে এই বাভিন্স ব্যবস্থার পদে কইও কথাচার লেখানো বাই । এরিটি দেনের ক্ষমভাবান শভি ভাঙতি ব্যবস্থাকে বাঁচানোর জন্য 'মুভূয়র ধমকি' দিয়ে এ সব আহলে, কলমকে বাধ্য করে যে, ভারা দেল আল্লাহর রাজ্যার কিতালকারীদের বিক্তান্ত শাস্তব বাধ্যা বর্ধক করে ।

তবে সেই সব ওলামায়ে হক, যারা এখনো জিহাদের বিরুদ্ধে মুখ খোলেননি, মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কলম ধরেননি, কোনো ফডোয়া রচনা করেননি কাডি কাডি ডলারের লোভ দেয়া সত্তেও: আমরা জানি-তাদেরকেও জানে মারার হুমকি দেরা হচ্ছে। কিন্তু এরপরও তারা বাতিলের সামনে মাথা নোয়াতে প্রস্তুত নন। এসব হক্তানী আলেম আমাদের গর্ব, আমাদের অহঙার। আমাদের অন্তরে তাদের ভালোবাসা অহর্নিশ তরঙ্গায়িত হতে থাকে। তাদের স্মরণ আমাদের আবেগ ও স্পহাকে উষ্ণতা দেয়, আমাদের কর্মে ও চিন্তায় উত্তাপ ছড়ার। মারাকিশ থেকে ফিলিপাইন, দাগিস্তান থেকে মালদ্বীপ প্রতিটি মজাহিদ তাদেরকে নিজেদের রাহবার ও রাহনুমা মানে। চাই সে যে দেশেরই হোক, যে মাসলাকেরই হোক। রফে ইয়াদাইন করে, তারাও তাদেরকে মহাব্বত করে, যারা করে না, তারাও। আমিন যারা জোরে বলে, তারাও তাদেরকে মহাব্বত করে, যারা বলে না, তারাও...। প্রতিটি মুজাহিদ তাঁদেরকে মুহাব্বত করে এবং আল্লাহ প্রদন্ত তাঁদের নরে নবওয়াতের আলোয় মজাহিদরা তাদের জিহাদী কার্যক্রম চালিয়ে যাছেন। আলাহ তায়ালা তাদের সরার জান ও ইয়ানের হেফাজত করুন এবং তাদেরকে নিজ চোখে খেলাফত প্রতিষ্ঠা হওয়া দেখার সুযোগ দান করুন।

হিদায়াত আপ্রাহরই হাতে। তাই আপ্রাহর নিটক দুআ করি, তিনি
থোনো এই মেহনতকে তাঁর রেখা ও সন্তান্তির জন্য করুল করেন এবং
এব প্রতিতি বর্গক উপতে হুসলিখার জন্য জারাতের দরজা বুলন্দির
মাধ্যম বানান। আপ্রাহ তারালা এই বইরেজ মাধ্যমে মুসলমানদেরকে
ব্যাপক উপকার পোঁছে নিন এবং উপমহাদেশে মুসলমানদেরকে
ইসলামী থেলাফতের জন্য জারাত করার করেণ ও মাধ্যম বানান।
আমীন।

## শেখকের ভূমিকা

আজাকের মুগলিম বিশ্ব কি ততটাই দুর্বল যতটা আজ থেকে দশ বছর পূর্বে বিশ্ব কুবার বিবের সেই প্রতাপ ও দাগট, জৌপুর্শ ও চমক, বছরতা প্রত্যাপ বাস্থাট, বাস্থাবিত চমক, বছরতা প্রস্কোচারতা কি তেমনই রয়েছে। পুরিবীতে 'আনা রামুকুহুল আ'লা'র ঘোষণাকারী শক্তির জাঁকজমক কি আজও তেমনই রয়েছে, যা এই ব্রিকটশতাদীর সূচনালায়ে ছিলা; গতকালও যারা জীবন ও মৃত্যু কটনকারীর দাবিদার ছিল, তারা কি আজো সেই অবস্থাতেই আছে?

ইসলামের পুনর্জীবন ও প্রতিরক্ষার জন্য বার্যাকারী মৃষ্টিমের মুজাহিদ কি আজিও সেই দুরাবস্থাতেই ব্যয়েছে, যেমন আজা থেকে দশ বছর পূর্বে ছিলও পৃথিবীর বুকে কোনো দেশ আজা তাদের আশ্রয় দিতে প্রস্তুত্ব নেয়া আজাও কি তাদের বাহেছেতাইভাবে অপদস্থ করা হয়েছে, নাকি তারাই এখন দশমননের অপদস্ত করে চালেছে।

ইনসাফের সাথে দেখা হলে বলতে হবে, তালেবানের মাত্র দশ বছরের জিহাদ পৃথিবীর মানচিত্র, শক্তির ভারসায্যতা এবং বিশ্বশক্তির অজ্ঞাই পাল্ট দিয়েছে।

ষ্টমানলারপথ বারা কুমরির গোলামী এই অক্ষমতার সাথে গ্রহণ করেছিল যে, কাম্বেরনের সাথে আমানের আর কিসের মোলাবেলা, আমানের উপর ভিরাদ করে নহ: লাকার গামেরলার সাথে লার্ডির করার মত আমানের পিক লেই। তালেবানদের কুরবানীর বলৌনাহে মুদলিম বিশের শিক, মুবক, বৃদ্ধ এমনকি নারীরাও এই বান্তরতা বুঝে কেসেনের যে, মুদলমানরা যদি কিতাল কি সাবিদিয়ারর জনা বহর বা করের এই মুগত বনর ও হুনাইনের পার্ন্ত ভাজা করা মহব। মুদলিম উপার, থারা বিগত পার্কাটিকে পার্ন্ত ভাজা করা মহব। মুদলিম উপার, যারা বিগত পার্কাটিকে নির্ভাচিত মনে করে বাসে ছিল: আজু আসাহামনুদিয়ার, উত্থাবর নারীরাও পৃথিবীর বুকে নরী সারারাক্ত আসাহামনুদিয়ার, উত্থাবর নারীরাও পৃথিবীর বুকে নরী সারারাক্ত আসাহামনুদিয়ার, উত্থাবর নারীরাও পৃথিবীর বুকে নরী সারারাক্ত আসাহামনুদিয়ার, ভালারে নিরাম ও জীবনবাবস্থার কথা আলোচনা করছে। উত্থাবর নওজায়ানরা, যারা কল পর্যন্ত ভালের বাড়ি-মর কুলতে, জনবর্গতি বিরাম বাত এবং সঞ্চ মুর্ক্ত নতে তানের বাড়ি-মর কুলতে, জনবর্গতি বিরাম বাত এবং সঞ্চ মুর্ক্ত মন্ত্রকার বাড় লা বাড় বাং লার করা না, আর

তারা নিজ ঘরের আগুন দ্বারা উস্মতের দুশমনদের ঘর-বাড়িও ভস্মস্ত্পে পরিণত করছে।

এক মিণিয়নের চেয়েও বেপি সংখ্যক উম্বাত মুগনিয়া সভার বহর পর্যন্ত তাদের অধিকারের জন্য দুয়ারে দুয়ারে হোঁচট খেরাছে, জাতি সংখ্যের কাছে ভিক্ষা চেয়েছে, আজ দেই উম্বাতর মাত্র মুটিয়েন করেজকল মুজারিদ যকন আল্লাহন পাবে কিভাগ তক্ষ করেছে, তো কুম্বরের বাধাবাইরা "পার্জিপূর্ণ" মাধ্যমে নিজেদের দাবি আদারের উৎসাহ দোরার জন্য রীভিক্ষত গৌভুর্মীপ করে ফিরছে।

কোউনী কঠে হ্যকিদাতো আমেরিকা আঞ্চানিজান এবং ইরাকে
নিজনের কতত্বানাহে সেই জীর্ব কুকুরের মত চাটতে বাধা, যার খাড়ে
কত সৃষ্টি হয়েছে। আর তার জিবরা সেই কত পর্নন্ত প্রিছত অক্ষর
যার কারবে সে বারবার ভেউ ভেউ করে। তাঙাঙি শতিকলো, যারা
নাটোর পতাবাতবে একরিত হবে খোরাসানের ফুজাবিশনেরকে
নিশ্চহ করার জানা এসেছিল, এবন তারা একে একে এরমনতারে
পালাফের যে, নিজেদের পিতৃপুক্রের 'বাবাসুরি'কেও কনাজিত করে
কেলেহে। যাদেরকে সারা বিশের মিনিটারীদের শিক্ষক ও তক মান্য
করা হত, বানেরকে প্রাক্তা সমর্বাধিক এবং হুকের মুদ্দাভি গ্রন্ত তকর্বী
স্প্রোদিনট হিসেকে আধ্যায়িত করা হত, তালেবানরা তালেরকে
সুক্রের এমন কিন্তু স্টাইল শিবিয়েহে যে, নিজেদের প্রস্কর জন্য তালের
সৈনিকদের ভারাপার শিক্ষার ক্রিক্তার ক্রান্ত করে
হৈনের ভারাপার্স লাগানোর 'নতুন স্কুননীতি' প্রথমন করে
হরেছে। কোনো জাতির মারেরা কি এমন গড়াকু সৈনিক জন্ম দিতে
প্রেরছে।

আপনারা কি এখনো জিহাদের এই কারামাত খীকার করবেন না যে, কাল পর্মন্ত আমেরিকা তার ইচ্ছেমত যুক্তের ময়দান নির্বাচন করত। আর আজ মুজাহিদদের বিশ্ব নেতৃত্ব তাদের মহান প্রস্তুব মদদে যুক্তের মানচিত্র এমনভাবে পান্টে দিয়েছে যে, মুজাহিদদের নির্বাচিত ময়দানে তাদেরকে বাধা হয়ে আসতে হয়।

শক্তির ভারসায় ও শক্ষা করন্দ। কাল পর্বন্ত আমেরিকার ৩খু আসার ধর্মনি দিলেই পারমাধনিক শক্তির জেনারেসদের দিন্ত পানি হয়ে বেত। আর আজ ইসলানের মুজাহিদরা আমেরিকাকে জোরপূর্বক নিজেনের সাজালো মরদানে টেলে হিচাত্ত আনতে চার। কিন্তু প্রেণ্টাপাণগুরাগালাকে দিন্তই আকহান্তা হয়ে পড়েছে। ভাড়াটে সৈনিক সাগুরের জানা নিভিন্ন দেশে দিয়ে জান্নাজাটি করতে থকে। কিন্তু কোনো দেশই আর সৈনিক দিতে প্রস্তুত বয়, ৩খু আদি দাসভালো ছাড়া।

শোমাণিরার ছ্বি তার অপেকায়। রহমত-বরকত ও নবী-রাস্লাদের পুণাড়ুই সিরিয়া ও ফিলিছিনেও মাণ্টিন্যাপনালের ভাড়টো বুনি। কর্মার আর্বার আর্মেরিলাকে কোনো আসতেই হবে। কালো পাতাকাথারী মূজাহিদদের ধরণ অনেকটা এমন মনে হচ্ছে যে, বিশ্ব কুকরি পান্তিকে নিচিফ্ করতে তারা পোরাসানী ভাইদের অনুসরণ করতে চায়। পান্তিমা মূলনিব দেপতগোও (তিউনিস, আন্যজেরিয়া, মাণি, লিবিয়া ইত্যাদি) ইক্রী দাতাদের পুরনো নিমকখোর, ক্রাপিসিদের সমাবীক্র নানানোর চলা এক্কড, ইনশাআন্তাহ। থাকল মিশর। কে জানে, হতে পাত্রে ইলার্মার বিটাশ রাগীর সিহোসনের পার পাত্র সাগান্তের সাগান্তের (বাধানে কেরাভিল) বুলিছ লাগান্তের পার পাত্র লাগান্তর সাগারেই (বেখানে ক্ষোভাল ভুকে ছিল) হবে..!

আর সেই বাজিগর, চতুর, ধর্ত, আল্লাহ ও মানবতার দৃশমন, নবীদের খনি, যারা স্টেজের অনেক দর থেকে কাঠের পুতুল নাডা দিছেে, আজ যখন আল্লাহর সিপাহীদের হাত তাদের গলায় পৌছতে তর করেছে. এবার তারা এই যুদ্ধের উত্তাপ অনুমান করতে পারছে, যা তারা শতাধীকাল ধরে প্রস্তুলিত করে রেখেছে। যেই আগুনে তারা ডুপ্তি নিয়ে মানুষের লাশের উপর হাত সেঁকত। দুটি বিশ্বযুদ্ধ আল্লাহর এই দুশমনেরাই তাদের ইবলিসি ব্যবস্থাকে কোটি কোটি মানুষের হাভিচর উপর দাঁড় করানোর জন্য প্রজ্ঞাণিত করে। কিন্তু জিহাদের মাত্র তিনটা আঘাতেই তাবা তাদের শত বছরের ডেরা থেকে পালাতে বাধ্য ছয়েছে। আর সেই ভীবনবাবস্থা, যা তারা ছয় শ' বছরের লাগাতার এবং অক্রান্ত পরিশম-সাধন্যর মাধ্যমে দাঁড করিয়েছে এবং বড করেছে, বংশানক্রমে পানি সিঞ্চন করেছে, এমনকি নিজের আতাসম্মান ও সম্রম পর্যন্ত তা সিঞ্চন করার জন্য বিক্রি করে ফেলেছে, মাত্র কয়েক বছরের জিহাদ এবং উম্মতের ছোট্ট একটি দলের করবানী তাদের স্বপ্লের এই প্রাসাদে কম্পন তুলেছে। আর এখন তো এই ব্যবস্থার দেয়ালে অসংখ্য ফাটল স্পষ্ট দেখা যাছে। ইনশাআপ্রাহ সেই দিন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী এই উন্মতের বৈশ্বিক বিজয়ের দিন হবে. যে দিন আপনারা এই অর্থব্যবস্থার চিৎপটাংয়ের সংবাদ শুনবেন এবং কাগজি কারেন্দির সমাপ্তি ঘটবে, যা ইন্দীদের ইজারাদারির সবচেয়ে প্রভাবশালী হাতিয়ার ৷

আন্নাহর কবল ও অনুধাহে মূল্যাহিদদের জিহাদী আঘাত এই নিযাম ও ব্যবস্থাকে এ পরিমাণ ভারসামাহীন করে ফেপেছে যে, এব আর এটাকে বাঁচানো সছব নয়। অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের এব মূল্যল দারা তারা আন্ন পর্যন্ত বিধের চোখে ধূদি নিকেশ করে আসছিল, এবন এটা এ পরিমাণ ওপটপালট হরে গিয়েছে যে, আর বেশি

#### ইসলাম ও গণতর :: ১৬

চাগানো সম্ভব নয় । শেষ পর্যন্ত মাণ্টিন্যাশনালের জানুকরদের সামনে পথ একদ দুইটাই- হয় আহলে ইনগামের মোকারেলার প্রকাশ্যে শেষ পরাজ্ঞ বীকার করতে হব, কিন্তু তা হহতো তারা এখবনো করবে না আর বিতীয় পথ হল- তারা যদি এই জাতির বিসক্তে ফুদ্ধ চালিয়ে বেতেই চায়, তবে ভালেরকে যুদ্ধে ইক্বন খোগানোর জন্ম আসক 'মুন্না' অর্থাং বর্গ, জি্বু হাঁ! এখন তাদেরকে বর্ণ বের করতেই হবে। যা তারা গোটা মানববিশ্বকে থোঁকা দিরাপদ ভাইার জুবিতা রেবেছে।

মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ রঙ-বেরণ্ডের কাগজ (পেপার কারেনি) দ্বারা চালু রাখা যাবে না। পরিশেষে তোমাদেরকে স্বর্গ বের করতেই হবে, সেই দিন ইনশাআল্লাহ বেশি দরে নয়।

ভাই নিজেদেরকেও জেনে বাখন শক্রদেরকেও চিনে রাখন। এটা সেই শতাব্দী নয় ফেই শতাব্দীতে খেলাফতে উসমানিয়ার সর্য অস্ত গিয়েছিল। এটা নতন শতাব্দী। ইসলামের উত্থানের শতাব্দী। খেলাফত পুনর্জীবনের শতাব্দী...। খ্রিস্ট একবিংশ শতাব্দীর প্রারাম্ভ এবং হিজরী পঞ্জনশ শতাব্দীর ভতীয় দশক। বিশ্ব অনেক বদলে গেছে। শক্তি এবং তার অক্ষ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। পূর্বে কার যুদ্ধ কার সাথে ছিল, শীত হোক বা গরম, এই উন্মতকে কি কোনোভাবে গণ্য করা হত? কিছু এখন তাবা এবং তাদেব হিরাজাট সবাই একদিকে আব আহলে ঈমানরা একদিকে। তাদের যদ্ধ এখন একটা শক্তির সাথেই, আল্রাহর ছামিনে আল্রাহর ব্যবস্থা প্রবর্তনকারীদের সাথে। যারা তাদের ব্যবস্থার বিক্লদ্ধে হুদ্ধার তলেছে। অনেক কিছই পরিবর্তন হয়েছে। চোখ থাকলে দেখা যায়। অন্ধরাও অন্তর্চকু দারা দেখতে পার। হ্যাঁ কেউ যদি অন্ত রচোখের আলোই হারিয়ে ফেলে. ডার জন্য তো কিছই নেই. কিছই নেই। না জিহাদ, না জিহাদের উপকারিতা। তাদের নিকট এগুলো আমেরিকা এবং তাদের এজেন্সিদের খেলা। দুঃখ তো অন্ধদের জন্য নর, দুঃথ হল তাদের জন্য যাদের মাথার তো চোখ রয়েছে কিন্তু তাদের অন্তরচক্ষ আলো হারিয়ে ফেলেছে, আলো অন্ধকার তাদের কাছে সমান। অন্তরে যদি ঈমানী নর থেকে থাকে তো বলন, এই যগে কি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব? বর্তমান যুগে কোনো মুসলিম দেশে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর তা চালানো সত্যি কি সম্ভব নয়?

ইসলামী হকুমত প্রতিষ্ঠিত হলে আন্তর্জাতিক বিষয়তালা কিচাবে চালাবেন্দ্র বিচার ব্যবস্থা কেমন হবেং এই উত্ততের যে সব ব্যক্তি মুহামাদ সাম্লান্তাছ আলাইছি গুৱাসান্তামের উপর ঈমাদ রাখেন এবং কাদিয়ানী ও কাদিয়ানিয়াতকে কুমর মনে করেন, এ ধরনের মূর্বগ ও

## ইসলাম ও গণতন্ত্র :: ১৭ অনর্থক প্রশ করা কথনোই উচিত নয়। এখন উন্মতের প্রতিটি

সদস্যকে হীনমনাতা থেকে বের হয়ে ইমান ও ইয়াকিনের দৌলত সঞ্চয় করা উচিত। বেলাকত ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা, নতুন কোনো নাম এবং চমকওয়ালা কোনো প্রোণানে কান দেরা যাবে না। গণতত্রের মুখোল উন্মোতি হয়েছে। পুন্ধিবালি ব্যবস্থা কাশে এখন পোকা কিলবিল করছে। এখন তথু আল্লাহের বানানো ব্যবস্থা, কুরআনের ব্যবস্থা যা যুখাখাদ সাল্লাল্লাছ আলাইথি ভয়াসাল্লাম নিয়ে বেসেছেন, এই বিশ্বকে জুমুন কৰিছিল কেকে মুক্তি দিতে পারে। স্তর্জার মুসলমানদের এখন হতাশার পথ ভ্যাগ করে আশা, সাহস এবং উদ্যান্তম সঠিক রাজপথে আসা উচিত। থেখানেই ইসলামের

থাবে ভগানের সাঞ্চক রাজসাবে আনা ভাতত। নিবোলে বুকনানের সাধানারারর সূত্র্য গতিতে ছোটো, আঙা ব্যবহুর পদান্দিক করে। মানবভার দুশমনদের তৈরিকৃত মূর্তি সংহার করে। প্রতিটি ব্যবহার শিক্ষ্ উৎপাটন করে দূরে নিক্ষেপ করে।
আপ্তাহর জমিনে আস্তাহর জীবনব্যবহাকে বিজয়ী করার জন্য মহদানে জালো হে তক্তপ ভোমাকে বে আসতেই হবে।

# সৃ চি প ত্র

প্রথম অধ্যায়

তাকফিরের মাসআলায় আহলে সুন্লাতের পছা / ২৩ তাকফিরে হক- আহলে সুন্নাতের মাসলাক / ২৩ খারেজী কারা / ২৭ থারেজীদের নিদর্শন / ২৮

দিতীয় অধ্যায়
গণতদ্ৰেছ আগোচনা / ৩৭
গণতন্ত্ৰ সম্পৰ্কে ভারসামাপূৰ্ণ বিকৰ্কেৰ প্ৰয়োজনীয়তা / ৩৭
গণতন্ত্ৰ (Democracy) কি / ৪৩
Democracy এন অৰ্থ / ৪৩
গণতদ্ৰেৰ সংজ্ঞা / ৪৪
গণতন্ত্ৰ: মানুক্ৰ নাইল ১৭ কাৰ্য

গণতন্ত্র ও ইসলায কি এক জিনিস / ৪৫ গণতন্ত্রকে যারা ইসলামী বলেন অথবা ইসলামী বিপন্নবের মাধ্যয় বানানোর পক্ষে তাদের দলিকসময় / ৪৬

গণতদ্ধকে যারা কুষর বলেন তাদের দলিপসমূহ / ৪৬ গণতাদ্রিক সরকার ব্যবহার পরিভাষাসমূহ ও তার মর্ম / ৪৬ শরীয়ত অর্থে অহিন / ৪৭

> আকিলা অৰ্থে চিন্তাধানা (নজরিয়া) / ৪৭ হালাল অৰ্থে 'আইল সম্মত' / ৪৭ হারাম অৰ্থে 'বেআইলি' / ৪৭ ক্ষরত অৰ্থে ভিউটি (Duty) / ৪৮ ভোট কি শরীয়ত সম্মত পরামর্শ / ৪৮ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দৃষ্টান্ত / ৪৯ ব্য প্রথান্তের বিজ্ঞানের সম্প্রতান্তর ক্রম্প্রত

শতীয়ক দিখাতদের বৃহত্ত / ৪৯
শতীয়ক ও গগকর চুক্তি এক, সংবাধাতা দর্শন / ৪৯
হানাকী মাবহাবের সংজ্ঞা / ৫০
মালেকী মাবাহাবের সংজ্ঞা / ৫০
শাওয়াকেলের সংজ্ঞা / ৫০
হাব্দীদের সংজ্ঞা / ৫০
ইমাম ইবনে কাইটিয়াম হব. এই সংজ্ঞা / ৫১
উলাহকা / ৫১

গণতন্ত্রের পরিভাষা না বোঝার ভয়ানক ফল / ৫২ আলোচনার সার নির্যাস / ৫৫

দাওয়াতে পরিভাষার ব্যবহার / ৫৭

আসলাক্ষে উম্মত ও কালের মনীষীদের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র / ৫৮ গণতন্ত্র : করমান ও হাদীসের আলোকে

গণতন্ত্র : কুরআন ও হাণানের আলোকে গণতন্ত্রের ভিত্তিই কুফরির উপর / ৬৩

গণতন্ত্ৰ কি ভিন্ন কোনো ধৰ্ম / ৬৪

গণতক্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ কুফরি / ৬৪

গণতদ্বের বক্ষে গুকায়িত কুফরি / ৬৬ পার্লায়েন্ট সম্পর্কে গুরুতপূর্ণ প্রশ্র / ৭১

গণতদ্ৰে ব্যক্তি স্বাধীনতাও নেই / ৭১

গণতন্ত্রে নামাবের স্বাধীনতা নেই / ৭৪ গণতন্ত্রের অবদান : কাদিয়ানীদেরকে কাফের ঘোষণা / ৭২

গণতান্ত্ৰিক সংবিধান ও ইসলাম / ৭৫

শরীয়তের খেলাঞ্চ আইন প্রণয়নকারী নিজেকে ইলাহ এবং মা'বুদে পরিণত করে / ৮০ আলাচব হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা / ৮২

সত্যবাদি হলে প্রমাণ দাও / ৮৩

হালালকে হারাম এবং হারামকে হালালকারীর হকুম / ৮৪ উদলায়ের কভিপয় কাননকে আইনের অংশ বানানো / ৮৬

মের কাওপর কানুশকে আহমের অংশ থানাদো / চ জরুরিয়াতে দীন অস্বীকার করা / ৯১ 'স্বক্তর অনিল ইয়ায়'—এর আলোচনা / ৯৩

> বৈশ্বিক বাস্তবতা / ৯৩ ততীয় অধ্যায়

ত্তার অব্যার আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া অন্য কোনো আইনে ফয়সালা করা / ৯৯ সতর্কতা জ্ঞাপন / ১০২

আন্নাতের শানে নুযুল ও প্রেক্ষাণট / ১০২ করেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় / ১০৪

ومن لو يحكم بها أنزالله সম্পর্কে মুফাস্সিরীনের মতামত / ১০৬ করআনের আইনের উপর ঈমান আনা... একটি সংশয় এবং তার ব্যাখ্যা / ১০৭

> ব্যাখ্যা / ১০৮ ফায়দা / ১০১ সভর্কবাণী / ১১২

একটি ব্যাখ্যা / ১১৫

আয়াতের তাফসীর এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট / ১১৭

#### ইসলাম ও গণতর :: ২১

এখানে কাফের হওয়ার দারা উদ্দেশ্য / ১২০ গণতান্ত্রিক আদালত ও জজ / ১২৪

হঞ্জানী আলেমদের নিকট করেকটি আবেদন / ১২৫ ইসলামের সাথে অন্য খীন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় / ১২৬ গায়কলাক্তর অলাক্তব সমান মর্যাদা প্রদান করা / ১১৮

একবার করা ও অভ্যানে পরিণত করার মধ্যে পার্থক্য এবং ইহাকে আইন (শরীয়ত) হিসেবে প্রবর্তন করা / ১৩৪

সতর্ক জ্ঞাপন / ১৩৫ কুরআনের আইন ভিন্ন অন্য আইনে ফয়সালাকারী আদালতকে ইসলামী প্রমাণ করা / ১৩৫

কুম্বরে আকবারের ব্যাপক এবং সবচেয়ে মুগ্য সূত্রত... / ১৩৮ আল্লাহর বিক্লছে অপবাদ ও মিথা আরোপের দুলাহস / ১৩৯ প্রথম সূত্রত : যা মহাপাশ হওয়া সন্ত্রেও দীন থেকে থারেজ করার কারণ হয় না / ১৪০ দিতীয় সূত্রত : যা দীন থেকে থারেজ করে দেয়ার কারণ এবং কুম্বরে আকবার / ১৪১

চত্তৰ্প অধ্যায়

গণতন্ত্রে শরিক ব্যক্তি ও দলের হকুম / ১৪৩ গণতন্ত্রের উপর আদ্যোপান্ত বিশ্বাসী ধর্মহীন রাজনীতিবিদ এবং

> ্সেনা অফিসারদের হকুম / ১৪৩ প্রতিবাদ / ১৪৪

মোনাফেক ও মুনকিরের পার্থক্য লক্ষ্য রাখা / ১৪৭ গণতন্ত্র কি মুহাম্মাদ সা, এর শরীয়ত থেকে উত্তম / ১৪৭

আল্লাহর লানত থেকে বাঁচুন / ১৪৯ ইচ্ছার ভিত্তিতে আল্লাহর শরীয়ত অস্বীকার / ১৫০

হছোর ভাগততে আল্লাহর শরারত অবাকার / ১৫০ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে থেকে একনিষ্টভাবে শরীরত প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করা / ১৫২ অনৈসলামীক পদ্মায় উসলামের বিজয় সম্রব নয় / ১৫৫

এর মর্ম এবং গণতান্ত্রিকদের জন্য শিক্ষা / ১৫৬

গণতন্ত্রের পতাকা উন্তোচন করা হারাম / ১৫৭ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কুম্বরি কিন্তু এর সাথে জড়িত সবাই কান্দের নয় / ১৫৮ মাওয়ানেয়ে তাকফির (নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে কান্দের সাবক্ত করার ক্ষেত্রে সতর্কতা) / ১৫৯

কারে। বিরুদ্ধে কাফেরের ভূকুম দেয়া সাধারণ মানুষের কাজ নয় / ১৬১ গণতন্ত্র এবং কতিপয় ওলামায়ে কেরাম / ১৬৩

তাককিরের মাসআলায় ওলামায়ে কেরামের মাঝে নম্রতা ও কঠোরতার তাৎপর্য / ১৬৬

সাধরণ মানুষের জন্য ওলামায়ে কেরামের অনুসরণ করার বিধি / ১৬৭ অনৈসলামিক জীবনব্যবস্থা পৃথিবীকে কী দিয়েছে / ১৬৭

পঞ্চম অধ্যায়
ইসলামী জীবনব্যবস্থার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ / ১৭৪
গণতন্ত্র অথবা 'মজলিনে পূরা' নর: চাই ইসলামী খেলাফত / ১৭৪
থেলাফতের (পরীয়ত প্রবর্তন) জন্য সদান্ত্র যুদ্ধ / ১৭৬
তোমরা সর্বোত্তম উন্দত / ১৮৩
আমর বিল মারুক্ত এবং নাহি আনিল মুনকারের প্রতিদান / ১৮৫
আমর বিল মারুক্ত এবং নাহি আনিল মুনকারের প্রতিদান / ১৮৯
আমর বিল মারুক্ত এবং নাহি আনিল মুনকারের প্রতিদান / ১৮৯
আমর বিল মারুক্ত এবং নাহি আনিল মুনকারের সর্বোচ্চ গুর: কিতাল / ১৯০
এই উন্মতের নিদর্শন : বক্ষে কুরুআন কাঁধে তলোয়ার / ১৯১
জিহাদের ফার্যায়েদের কারণসূহ / ১৯৩
হিন্দুভানের মুনদানের উপরও জিহাদ স্কর্যে অহিন / ১৯৪
সতর্কবাণী / ১৯৬

কে কার জন্য যুদ্ধ করে / ২০২

## প্রথম অধ্যায়

# তাকফিরের মাসআলায় আইলে সুনাতের পন্থা

# তাকফিরে হক: আহলে সুনাতের মাসলাক

আল্লাহ তান্নালা তাঁর বান্দাদেরকে নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে এতে দাখেল হওয়ার তরিকাও বলে নিয়েছেন। এ কারণে নামায কষম করেছেন, সাথে সাথে এতে দাখেল হওয়ার শর্তাবলীও বর্ণনা করেছেন। তেমনিভাবে নামায ভক্ত করার পর যে সব কারণে নামায ভেঙ্গে যায়, যদিও সে যথারীতি ক্রুক সিজদা করতে থাকে... একবার নামায থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর অর্থাই নামায ভেঙ্গে যাওয়ার করান পদ্ধতিতে আবার দাখেল হওয়া যায়, নামায বিতীয়বার তর্জকরা যায়; এসবই বলে দিয়েছেন।

উদাহরণ স্বরূপ কোনো ব্যক্তি সহীহ তরিকায় নামায গঙ্গু করেছে। কিন্তু নামাযের ভেতর সে এমন কাজ করেছে, যার দারা নামায গুড়েল যার। এরপরও সে যথারীতি নামায পড়ে গিয়েছে। রুকু করেছে, সিজদা করেছে। এমন ব্যক্তিকে কি কেউ নামায পড়ছে বলে বলবে? কর্বনাই না। কারণ যদিও সে বাহ্যিকভাবে নামায আদায়কারীর মত আমল করছে, কিন্তু নামাযের ভেতর সে এমন একটা কাজ করেছে, যার কারণে বাস্তবিক সে নামায থেকে বের হয়ে গিয়েছে। এজন্য তার জন্য জরুরি আবার প্রথম ক্ষেই সে নামায থেকে বের হয়ে গিয়েছে। এজন্য তার জন্য জরুরি আবার প্রথম ক্ষেই নামায গুরুকর।

তাই জেনে রাখা উচিত যে, দূনিয়াতে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হল ঈমান, এই দীমান দাখেল হওয়ার তরিকা কি...? আর দাখেল হওয়ার পর এই দীমানকে সহীহ রাখা এবং নট হওয়া থেকে নিরাপদ রাখার জন্য কোন কোন বিষয় খেয়াল জরূরি? এগুলোর ইলম অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর যতক্ষপ পর্যন্ত ঈমানের বিপরীত বস্তু অর্থাৎ কুছুর সম্পর্কে জান না থাকবে, ঈমান কি করে চিনবেন? কি করে ঈমান চেনা সত্তব সেই বিষয়গুলো কি যা ঈমান ও কুফুরের সীমা চিহ্নিত করে দেয়। মুসলমান কে আর কাম্পের কে? একজন কাম্পের কিভাবে মুসলমান

হয়, আর সেই বিষয়গুলোই বা কি যার ছারা একজন মুসলমান কালেমা পড়া এবং নামায রোযা পালন করার পরও কাঞ্চের হয়ে যায়?

ইসলামে যদি এই সমস্যান্তলো না থাকত এবং সালফে সালেহীন যদি এসর বিষয় বর্ণনা না করতেন, ইমানের সীমান্তর্ভলো কি করে ফেলছেত করা হত্য সালফে মানেহীন যদি তাকভিত্তের অধ্যান্ত গোপন করে যেতেন, ইমান তাহলে থেকনা ও উপহানে পরিপত হত । প্রবৃত্তিপুজারীরা যা ইছ্যা করতে থাকত। তাসের সাগাস্থাইন জবান আন্তাহ এবং আল্লাহর রাসুলের বিরুদ্ধে দুর্পমনীয় গতিতে চলত। রংমান্তুপত্তিল আলামিনকে নিয়ে ঠাটা উপহাস করত। আবার জোর গলায় কালেমা পড়ে নিজের সুসলমানিত্বও জারির করে বেড়াভ ১

হণরত ওলামায়ে কেরাম যদি এই বিষয়তালা বর্ণনা না করতেন, তবে বর্তমানে বাতিল দেককাতলোকে বাতিল কলার কেই আকত না । কালিয়ালিসেরকেও ফুলফান নে কম হত এবং তাদের তক্ষর তাদেরকে 'কালেনাছালা' প্রখাণ করে 'আহলে কিবলা'র মধ্যেই গণ্য করত। গবচেরে মারাত্মক কথা হল যেই ফেরকার উৎস ও অজিবেই মিধ্যা এবং প্রান্ততা নিহিত, ক্রকণ তারা কথলো জিবরাইল আমীনকে লামাবানে করত। কবলো ক্রান্তাইল কিবলাইন ক্রান্তি মুক্ত করত। কবলো ক্রান্তাইল ক্রান্তাইন ক্রান্তি মুক্ত করত। কবলো উত্তাহ করে করে করে ক্রান্তাইক করত। করে করে করে ক্রান্তাইক ক্রান্তাইক করত। এবাপর করবার উচ্চ তাক করে করে সাক্ষর করিছে মানের জ্বান্তার করিছের ক্রান্তার করিছে মানের জ্বান্তার করের উচ্চ তাকরের করেনা পড়ে নিজের মুক্তমান কর্ত্বার করা করিছে বিজয়ের ক্রান্তার করার করের ভ্রমণ্ডার করিছে করে । এরাপর করবার উচ্চ আওরাজে ক্রান্তাম। পড়ে নিজের মুক্তমান কর্ত্বার ক্রমণ করিছে করিছে ।

কিন্তু এটা কি করে সম্ভব যে, দুনিয়ার ধন-দৌলত হেফাজত করার ব্যবস্থা করা হয়, আর দুনিয়াতে যার চেয়ে বড় কোনো দৌলত নেই, যা ছাড়া কারো কোনো আমল করুল হয় না. তা হেফাজত করার কোনো ব্যবস্থা থাকবে না!

এ বারতে হংকত ওলামাত্রে কেরাম "তাক্থির অধ্যাত্রা বিজ্ঞান্তিত আলোচনা করেছেন এবং হংবরত মুয়াখাদ নাত্রাভাল্য আলাইছি প্রমালান্ত্রাম সমান ও কুফরের মান্তে ধর্ষে সীমানা নির্বাধন করে নিয়েছেন, উম্মতহে তাঁরা তাত্র পালম বানিয়েছেন। এজনা এজবান মুসলমানতে হেভাবে কাকের কলা বিপদজনক বিষয়, তেমনিভাবে কোন কান্তেমকে মুসলমান কথাত গুজতার বিপদজনক। প্রত্যেক মুসলমানের জন্যা জনেরি, উভয় ক্ষেত্রে অ'টেলাল ও ভারসামা বজার রাখা।

শার্তবা, হোয়াইট হাউস যেটা বলবে সেটাই ভারসামাপূর্ব নয়। শারুস ও প্যারিস যেটা বলবে সেটাই ভারসামপূর্ব নয়। আহ্রাহ এবং আল্লাহর রাসুল ফেটাকে এতেশাল বলেহেল, ভারসামাপূর্ব বলেহেল এবং সালফে সানেহীন দলে দল আমালের পর্বন্ত যা গৌছিয়েছেদ, কেবল সেটাই এ'ফেদাল ও ভারসামাপূর্ব।

সূত্র্যাং কারো এই ব্রান্তির পিকার হওয়া উচিত নয় দে, আবেদ সমাজ এমনিতেই একজনকে কাছের বা মুরভান খোলগা করে। মানে রাখবেন, এটা সম্মাজনক কথা। সারাতান চার কর্মীদের মূখে এমন কথা প্রকাশ করে থাকে। আবেদ ওলাখারা তাউকে কাজের বেলন না। এই ব্রন্তি তার আমাকোর কাজনে পূর্বই কাজের রহের বিলামিল। আবেদরা তথু জার কুমরের কথা একশা করেন যে এই ব্যক্তি এমন কথা বালেহে, এমন কাজ করেছে, যা কালেমা পড়া সত্ত্বেও ভাষের বানিরে দের। এমনকি ইংরভ আল্লামা ইউসুক বিন্তুরী রহমাতুলাই আলাইহি সাক্ষম

নামান, যাকাত, রোখা, এবং হল্প হেছে দেয়া ঘেন ভিস্ক', তবে শার্ত হল এতাদার করব হওয়াকে শীকার করে, কিন্তু আমল করে না, এমনিভারে নালাত, সাধ্যাকা, সবধ এবং হছেল্ব 'তাবির' শীকার করা এবং এহণ করার পর এতানাকে মাকন্দ এবং মুতাভাাতির পারী অর্থ থেকে বের করে শীক্ষাত পারিপান্থি অর্থ বোরহার করা এবং এমন বাগাখা করা যা তথু কুরআন-যানিক্তর বেলান্টই নার ববং চৌদ্দাবত বছরের তেওর কোন আলেদেনীনও বরেননি—ইলান্মের ভাষার এবং কুরআনের পরিভাষার তার নাম 'ইলহাদ। যার ওই ব্যক্তির নাম 'ফুলহিন'। পারিত্র করোনের পরিভাষার তার নাম 'ইলহাদ। যার ওই ব্যক্তির নাম 'ফুলহিন'। পারিত্র করোনের বর্তির করাকার এবং করেকেনি, নিক্তান করাকার করাকার বিদ্যানান থাকের বিশ্বক করেছে। আর পৃথিবীর বুক্তে মতে নিক ক্রমানের বর্তির ববং দলের জন্ম ব্যবহার করেছে। আর পৃথিবীর বুকে মতে নিক ক্রমানে কারীম বিদ্যানান থাকরে, এই প্রকালের এই প্রকালের করাকার বিশ্বনান থাকরে, এই প্রকালের করাকার বিশ্বনান প্রকাল করাকার বিশ্বনান থাকরে, এই প্রকালের করাকার বিশ্বনান করাকার বিশ্বনান থাকরে, এই প্রকালের করাকার বিশ্বনান বিশ্বনান থাকরে, এই

এখন ওলামায়ে ধেরামের দায়িত্ব হল, তারা উন্মতকে জানাবেন, এই পথতাগোর ব্যবহার কাদের বেলার কোন সময় সুক্রিক হবে এবং কাদের বেলার কোন সময় সুক্রিক হবে এবং কাদের বেলার কোন সময় সুক্রিক বেরা এবং তালের বেলার কোন সময় সুক্রিক বিশ্ব করার পর মুনিন হয় এবং তাকে মুকলমান বলা হয়, তেমনিতারে এই দারি পুরব না করার কারেণে একজন ব্যক্তি ও কেবলা ইসলাম তেমনিতারে এই লার ভিমানে কারেক হয়ে মার। উন্মতের আকেমেনের এটাও দায়ির যে তারা এই সীমানা ও এব বিজ্ঞানিত বিরক্তা কর্মানিক কারিক বাংকি কার্যকর কারেক, কুম্ব আজিলা, কমা ও জায়েরক সীমানা ক্রিবিটিত করে দিবলে। মাতে কোনো মুনিনকে কারেক, বাংকি কার্যকর বাংকি কারেক বাংকি বাংকি কারেক। বাংকি কার্যকর বাংকি কারেক বাংকি বাংকি বাংকি কার্যকর বাংকি বাংকি

চিহ্নিত না হলে ঈমান ও কুম্বরের ভেদাভেদ এবং পার্থক্য নিশ্চিক্ হয়ে যাবে। দীন ইসলাম শিতদের খেলনায় পরিণত হবে। আর জান্নাত জাহান্নাম হয়ে যাবে রূপকথার গল্প!

তাই উমতের আলেমদের উপর- যত কিছুই ঘটুক এবং কপালে গাল-মন্দ যত যাই ছাটুক- কিয়ামত পর্যন্ত এই দায়িত্ব আছে এবং থাকবে। তারা ভয়-জীতি এবং লিন্দাকারীদের নিশাবাদের পরোয়া না করে পরীয়তের দৃষ্টিতে যে কাফেব, তাকে কাফের হওয়ার ছকুম এবং ফততায় দিবে। আর এ ক্ষেত্রে পাতাগা দিয়ানতদারি এবং ইকম ও গবেষণা-অনুসন্ধানের সাথে কাক করার। কুরুমান যাদীদের নদের আলোকে যে ব্যক্তির বা বে দক্ষই 'ইসলাম' থেকে থাকের ভাবালিক সাথে তার করার বাব কর্মান করার করার করার করার ইসলাম থেকে বের হয়ে যাতরা এবং ঘটনের সাথে তার সম্পর্কহীনতার ক্রুম এবং কতবার দিবে। কোনো মূল্যেই তাকে মুসলমান হিসেবে খীকার করবে না, যতক্ষ না সূর্যে পূর্বের পরিবর্তে পশ্চিম থেকে উদিত হয় অর্থাৎ কিয়ামত না ছাটা /

সূতরাং এ বিষয়টা স্পট্ট যে, কুফরকে কুফর বলা এবং আহলে কুফরের কুফরির কথা প্রকাশ করা আহলে সুরাতের মানহাজ ছিল এবং থাকরে। এ বিষয়টি অত্যক্ত স্পর্কভাবে এই মঙ্কানে পা নিচেত অথম দশ বছন পর্বত তেবেছে এবং এই অপেকার থেকেছে যে, আমানের নির্ভরযোগ্য কোনো আলেম বনি তার এই দারিত্ব পুরা করাতেন। কিন্তু সারাই এর সূচনা করেছেন, আন্তাহর দুন্দাদেরা তাসেরক শহীল করে সিয়েছে। ভার বারি ক্ষরকতনের কাছে কবল আনাই করে নিয়েছি।

এজন্য তথুমাত্র আল্লাহর নিকট সাহাঘ্য প্রার্থনা করে এবং এ বিষয়ের প্রতি পরিপূর্ব সত্তর্কভার সাথে অপ্রসত্ত হয়েছি যে, কুবেমান হাদীন এবং সালকে সালেইদের পথ থেকে সরে মেন একটা কথাও বলা না হয়। সেই সাথে কটরপাছার সীমাত্র থেকে দূরে এবং চাটুকারিটার দেয়াল থেকে সরে গিয়ে আহলে সুন্নাত প্রান্থা জামাতের পরে চালাছি। সেই সাথে এ বিষয়ের প্রতিত পরিপূর্ণ দৃষ্টি আহার চেটা করেছি যে, আমত্র কথা যেন ইনমী আন্দাযে ও বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতে হয়। যাতে গাঠকনের দলিল প্রমাণ শীকার করতে হঠকারিতা ছাড়া অদ্য কোনো কিছু প্রতিবন্ধক না হয় এবং ভারা অর্থীকার করে না বসে। এরপারও যদি কেউ অন্বীকার করে, তবে এর দূর্বলতার কারণে অবীকার করে, তা নার। বিষ এজন্য অবীকার করে যে দাসত্ব ভাগেরে তিরা ও বোঝার রোগাতাই হিনিয়ে নিয়েকে।

সালফে সালেহীনদের মধ্যে হতে যেসব ইলমের পাহাড়দের হাওয়ালা ও উদ্বৃতি দেয়া হয়েছে, আমানতদার যে কোনো পাঠকই তধু তাদের নাম দেখেই কথা মেনে

<sup>&#</sup>x27; –মুকান্দামা ইকজাররুক মুকহিনীন : ৪৩-৪৪, মাওলানা ইউসুফ বিননূরী রহ.

নিবে। কিন্তু যার মানার ইচ্ছো নেই, তার কাছে কুরখানও অর্থহীন। সূতরাং যে ব্যক্তি জীবিত থাকরে, দলিল-প্রমাণের উপরই জীবিত থাকরে। আর যে ধ্বংল হরে দে দলিক-প্রমাণের উপরই ধ্বংল হরে। যাতে সে এ কথা বলতে না পারে যে এ বিষয়ে তো আমি কিছু জালতাম না।

#### খারেজী কারা

মুনলিন বিশ্বের শাসকশ্রেণী দৃইশ' বছর ধরে এই উন্মাহর রক্ত চুযাছ। নিজেদের ধীনপ্রস্থিতিক উপাসক বানিয়ে বসে আছে। ছাদের কামনা বাদনা পূর্ণ করার জন্য মুদমনানেরার করানকন জীবার নাখালন বাখা করেছে। নিজের স্থানালের গেট ভরানোর জন্য সাধারণ মুনলমাননের মুখ থেকে গ্রাস ছিনিয়ে নিরেছে। নিজের ক্ষমতাকে স্থানী করার জন্ম ইনলামী মূল্যবোধকে বিক্রি করেছে। কাফেবনের হাতে মুনলমানেরারক নাঞ্জিত করেছে। মুনিলম বিশ্বের অনুহা সম্পানকলোকে ভড়া-ভৃনির মূল্যে তাদের ইরেজ গ্রন্থানের বেলায় তুলে নিরেছে। ইসলামী আইনের জারগায় ইনলিনি আইন বান্তবায়ন করেছে এবং এই আইনের নিরাপতার জন্য নির্মিত সোনাবাদ্বী ও পুপলি কোপন গ্রহত্বছেল।

আজ গোটা মুসন্দিম বিশ্বে জাগরণ তক্ষ হরেছে। কাম্পের ও ইসলামের শত্রুদেরকে 
ফুণা করা আরম্ভ হরেছে। আলহামদূলিরাহ, প্রতিটি দেশের সাধারণ মুসলমান এই 
সতা জেনে গিয়েছে বে, শতাধীকাল ধরে এই উন্মাহর উপর যেই গাঞ্জনা চেপে 
আছে, এর মূল করেণ এই শাসক প্রেণীই। তারা নিজেদের ভোগ বিলাসিতার জন্য 
উন্মতে মুর্যাম্মনিক এতিম ও অসহায়তের কন্তেমিব বানিরেছে।

মুদলমানরা এখন তাদের হারানো সন্মান ফিরে নিতে চায়। আমেরিকা ও ইউরোপের দাসত্ত্বে শৃঞ্জল থেকে মুক্ত হতে চার, বেরিয়ে আসতে চায়। পাশে পিন্ঠ ও নির্বাহনে নিস্পেখিত এই পরিবেশে তাদের নিস্থাস বন্ধ হয়ে আসহে। তারা চার ইপলামের সবৃজ্ঞ করান্ত বিচে থাকতে। একক আল্লাহর হয়ে জীবিত থাকতে। তারা মুদলমানকের ইচ্ছতের হিন্দেগী দেখতে চার। মান্তি ও নিরাপরার জীবত পাশতে। তারা মুদলমানকের ইচ্ছতের হিন্দেগী দেখতে চার। মান্তি ও নিরাপরার জীবত পাশতে। তারা মুদলমানকের ইচ্ছতের হিন্দেগী দেখতে চার। মান্তি ও নিরাপরার জীবত পাশতে। করা তারা তারা আর ওনতে চার না কোনো আছিরা সিন্দিতী ও ফাতেমার আল্লারি!...!

এই আবেগ তথু যুবকদের নয়, বৃড়োদের নয়, পিতদের নয়। এই আবেগ পর্ণার আড়াদের যুয়াখাল সাপ্রায়ান্থ আবাহিহি গুয়ালান্তামের রহানী কন্যা এবং আমোশা ও রাক্ষার (রাধিয়ান্ত্রান্থ তারালা আহার) জানেশিকদেরও। তারাও আজ যাথায় কাণড় বৈধে 'হয় পরীয়ত, নয় শাহানত প্রোগান দের।

তাই থবুন্তির উপাসকদের বাঁচানোর জন্য শাসকশ্রেণী, তাদের সামরিক এবং ধর্মীর মোহাডেজ ও রক্ষীরা, সবাই তৎপর হয়ে উঠেছে। এরা শক্তি দিয়ে জনগণকে দমন করতে চাব। এরা বাকুকের কীনি আবিগকে নিশ্বাক করতে দুহু সভরবাছ। এতা বাাপকতাবে শক্তির প্রয়োগ হচেছ, যেন বড় কোনো শরু কেশের হাছে দুহু চলছে। থানে নেই এলোপাতাড়ি ধর্মীয় অব্রের ব্যবহারও। বিশাল বিশাল ফতওরা দেয়া হছে । বাজারা জয়াজ করছে। বুড়িজীবীনের কলম থোকে আমেরিকান জীবারুর গাছ বের হছে। বারা আল্লাহর দীনের জন্য জিহাদ করছে, তারা বিল্রাই, তারা দেশল্রাই। যারা হিন্দুজানের প্রতিমার শাসন ব্যবহার বিক্রাই, তারা দেশল্রাই। যারা হিন্দুজানের প্রতিমার শাসন ব্যবহার বিক্রাই, তারা করেছে, মুখাখাদ সাল্লাহাছ আলাইহি তথাসাল্লামের জীবনবাবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্ম গাছর করছে, তারা সন্ত্রাসী। যারা বাাভিচারের আবড়া ও মনের বৈধতা পারবিট্নসমুন্মোদন) দানজারীনের বিক্রছে জিহাদ ঘোষণা করছে, তারা বিশুন্তালা দুক্তিরারী। যারা মালাজ কেন্টার, নাইট ক্লাবের (আইনি) বৈধতা দানকারীদের সাথে কিতাল করছে, তারা থারেজী

যারা আল্লাবের বিধান পাশ কাটিয়ে গারন্ধলাইর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে, আল্লাবের দেয়া জীবনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে তাঙতি জীবনব্যবস্থার পূজা করে, ক্ষমতার জোরে আল্লাবের নিযামকে উপেক্ষা করে, শরতানি নিযামকে বক্ষে ধারন করে, আলাবর হারামকে হালাল করে এবং হালালকে হারাম করে, এদেরকে যারা কাফের বলে- তারা হয় ধর্মনোহী!

হযরত রাসুলে কারীন সান্তান্তাহ আলাইহি ওয়াসান্তান খারেজীদের যে সব নিদর্শনের কথা বলেছিলেন, ইনসাফ, আমানতদারি ও সুবিবেচনার সাথে লক্ষ্য করলে বর্তমান মুসনিম জাহানের শাসকদের মধ্যে তার সব নিদর্শনই পাওয়া যায়।

#### খাবেদ্ধীদেব নিদর্শন

খারেজীদের একটা নিদর্শন হল, তারা বিবাহিত যেনাকারী নারী-পুরুষকে প্রস্তারাবাতে হত্যা করার বিষয় অধীকার করেছিল। আর এ কারণে হয়রত ওলামারে কেরাম তাদেরকে কাচ্ছের বলেছিলেন। কারণ রজমের উপর উন্যতের ইজমা রয়েছে। আর তা ছাড়া কল্পা-নিততভাবে জক্ররিয়াতে দীন তথা দীনের অতারশাকীয় বিষয়ের অন্তর্ভক।

এখন আপনিই ফয়সালা করুন যে, মুজাহিদরা কি খারেজী, যারা আল্লাহর জমিনে পরিপূর্ণ দীন প্রতিষ্ঠা করতে চায়? নাকি তারা সেই দলের অন্তর্ভুক্ত, বারা বিবাহিত ঘিনাকারী নারী-পুরুষকে প্রগুরাখাতে হত্যা করতে এবং দীনের অন্যান্য 'হদ' বাম্বারন করতে স্পষ্টভাষায় অধীভার করে?

আল্লাহর আইনের মোকরেলায় অনা আইন প্রণয়ন করা, রাট্রক্ষমতার বলে সেওলো বান্তবান্তন করা, কোনো মূলনামান আল্লাহর 'কুম্বা বান্তবান্তন করেলে তার বিকল্পে মূদ্ধ করার জন্য গণতেত্রের সকল তিরির (গার্লামেনি) বিচার বিভাগে, প্রশাসন এবং মিন্তিয়া) এক জ্যেটি হওলা এবং তাকে নান্তনাবুদ করার জন্য উঠে পড়ে সাগা। একলো কি আল্লাহর নাজিলকুত শান্তিনসূক্তের অধীকার করা নত্ত্বং যানা-ই হয়, তাহলে তবে অধীকারের সংজ্ঞা কিঃ

খারেজীদের আরেকটি নিদর্শন হল, সাহাবারে কেরামের প্রতি বিছেষ পোষণ করা, তাদেরকে তাকফীর করা এবং সাহাবারে কেরাম ও তাদের মুহ্ববতকারীদের বিস্তুস্কে যুদ্ধ করা।

এবার আপনারাই বিচার কক্রন, এই যুগের খারেজী করা? যারা সাহাবায়ে কেরামের মুহকাতে নিজেনের শরীরকে বুলেটের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করছে, তারা? নাকি যারা সাহাবায়ে কেরামের মর্যানা রক্ষাকারীদের বিকল্পে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করছে এবং যারা দে সব আসর অনুষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় নিরাপতার ব্যবহার করছে, হেখাদে আমাদের প্রিক্তম সাহাবায়ে কেরামের বিকল্পে গাণিগালাজ করা হয়?

এওলো ছাড়াও বারেজীদের আরও কিছু নিদর্শন হংরত আরু সাঈদ খুদরী রাথিয়াল্লাছ ভারালা আনহ থেকে এক হানীদে বর্গিত রয়েছে। সেই হানীদে উল্লেখ রয়েছে যে, একবার পনিয়তের মাল বর্তদের সময় যুগবৃহসারা নবী ফারীম সাধালাত আগারিক বাসালায়ের বিক্রা টার বলন

#### হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় করুন।

তথন নৰী কান্নীম সান্তান্তাহ আলাইহি ওয়াসান্তাম বলদেন, আমিই যদি আন্তাহৰ নাকষমানিকাৰী হই, তেঃ পৃথিবীতে আন্তাহৰ আনুশত্যকাৰী কেঃ আন্তাহ তাৱালা যে আমাকে পৃথিবীতে আমিল বালিৱে প্ৰেশ্নণ করেছেন, তৃমি কি তা বিশ্বাস কর না? তৃমি কি আমাকে আমিল মনে কর না?

এক সাহাবী নবী কারীম সান্নান্নান্থ আলাইছি ওয়াসান্নামের নিকট তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। সম্বন্ধত তিনি থালেদ বিন ওলিদ রামিয়ান্নাই তাহালা আন্দর্ভিদেন। নবী কারীম সান্নান্নান্ধ আলাইছি ওয়াসান্নাম বনকেন, হেড়ে দাতি থকে। এবগর সে বখন ফিরে যাছিল, নবী কারীম সান্নান্নাম আলাইছি ওয়াসান্নাম বনকেন, এই ব্যক্তির বংশধর থেকে (অথবা বনেমেন, এই ব্যক্তির বংশধর থেকে (অথবা বনেমেন, এই ব্যক্তির কর) এবটি জাতির আর্বিভাগ ঘটবে, আরা কুরবান পড়াবে কিন্তু কুরবান ভাদের কর্কনালী হতে কিন্তু দাক্রাব করা এরা দীন হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, তীর যেমন শিকার ভেদ করে বের হয়ে যাবে, তীর যেমন শিকার

মূর্তিপূজারীদেরকৈ ছেড়ে দিবে। (তাদের সাথে কিতাল করবে না।) আমি তাদেরকে পেলে তাদেরকে আদ জাতির মত হত্যা করব।  ${}^{\circ}$ 

এই হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থারেজীদের কয়েকটি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন।

১, খারেজীরা কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিচে নামবে না।

দক্ষা করে দেখুন, কুরআন কাদের কণ্ঠনালীর নিচে নামছে না। কার জন্য সূরা ইংলাদ পর্যন্ত পড়া কইকরঃ মুজাহিদদের জন্য নামিক শাসকশ্রেণীর জন্য। আলহামদুলিপ্রাহ, মুজাহিদর। তে কুরআন ওপু পড়ছে তাই নর, বরং কুরআনের বিধান বাস্তবারনের জন্য নিছেদের জান-মান এমনকি বসত্তবাড়ি পর্যন্ত কুরবান করছেন। আর এই অপরাধের কারণে শাসকশ্রেণী তাদের উপর ক্ষিপ্ত। এদেরকে প্রোপন চর্চারক্ষেসভালোতে নিয়ে অমানকিজভাবে নির্যাক্ষ করা হয়। তাদের একটাই করা বন্ধা হয়। তাদের একটাই করা বন্ধা হয়। তাদের আইন বাস্তবারনের পথ ছেড়ে নিরাপন নাপরিক হও। অর্থা, কুফার্ডানের আইন বাস্তবারনের পথ ছেড়ে নিরাপন নাপরিক হও। অর্থা, কুফার্ডান আঁত সম্ভূষ্ট থাক।

এরা দীন হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, তীর যেমন শিকার ভেদ করে বের
য়য়ে যায়।

আল্লাহের জীবনব্যবস্থা হেডে ইংরেজদের জীবনব্যবস্থার বস্থা হওয়া, সারা জীবন আল্লাহের কুরঝানের পরিবর্তে নিজেদের তৈরিকৃত আইনের উপর ফরসালা করা, আল্লাহের 'ফুন্ন' নিয়ে উপরণ করা, এবং রারা আল্লাহের 'ফুন্ন' কৈ পাশবিক, অমানবিক এবং হিত্রে বলে, তাদেরকে ইচ্ছত-সন্মান করা, তাদেরকে নিরপত্তা দেরা, জাফেরদের সঙ্গী হরে মুসলমানদের বিক্লাহে যুদ্ধ করা- এতালা দীন থেকে বের হওয়া নতা কিঃ

এরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং মূর্তিপূজারীদেরকে ছেড়ে দিবে।

আপনারাই বলুন, ভারতকে কে বন্ধু বানাজেই কাশ্মীরকে কে বিক্রি করেছে? কাশ্মীরের শবীদদের রক্তের সাথে কারা গাশারী করেছে? কারা কাশ্মীর ত ভারতের মাটিতে জিহাদ করে বাধা দিচেই? অথব প্রার্থা করেছে বাধা দিচেই? অথব প্রার্থা করে বাধা দিচেই? অথব জিহাদ করে বাটেছে। আর ভারতে বারার কার্যা করে বাইছে। আর ভারত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত এই যুক্ত চালিরেই বাবে তারা, ইনশাআরাহাহ। বারোর বছর ধরে মুসলমানদের রক্ত করিয়ে বাচেছ, তারা কারা; পূর্ব সীমান্ত থেকে সেনাবাহিনী সরিরে পণ্ডিম সীমান্তে মুসলমানদেরকে গণহত্যা করা চালাচেই? ইসলামী রাইট কাম্যেরদের আক্রমণের পরিপূর্ণ সহযোগিতা কারা করেছে? কাদের ঘাঁটি থেকে

<sup>.</sup> النؤلؤ والمرجأن فيما اتفق عليه الشيخان. بأب ذكر الخوارج وصفأتهم. الجزء الاول ٢٣

উড়োজারাজ উড়ে দিয়ে আবদানিজানকে ধংগুলুপে পরিগত করা হয়েছে। কারা মুখনমানদের মেয়েদেরকে বর্নিদ করে ভলারের বিনিয়তে আমেরিকার কাছে বিটক করেছে। কারা কিন্তান্তীয় অঞ্চলতান্তা মালারাশা মার্জিক নাটিক নাথে বিনিয়ে করেছে। কারা কিন্তান্তীয় অঞ্চলতান্তা মালারাশা মার্জিক নাটিক নাথে বিনিয়ে দিয়েছে। বটি-মাজার ও জনবর্সাভিচনোর উপর কারা অগ্নিগোলা বর্ষপ করে শ্যালামাটে পরিগত করেছে। খারেজী করা, এই দিছান্ত নিতে আশা করি কারত কর্ত্ত হওয়ার কথা নত।

সাদাব্দে গালেথীন তো যাকাত অধীকার করা লোকদেরও (নবী কারীম গালালার আলাইছি ওয়াসাল্লামের ইনতেরালের গর যারা যাকাত দিতে অধীকার করেছিল। বিংকা করেছিল। বিংকা করাছে নালার সক্ষান্ত বিধান স্বীকার করেছিল। তারাক বানের অন্যান্য সক্ষান্ত বিধান স্বীকার করতে। তারাক বানের অন্যান্য সক্ষান্ত বিধান স্বীকার করতে। তারাক বানের অধীকার করে । আলাহ বাং তার রাকুলের সুলারর কুমুদ বাস্তবায়ন করেতে অধীকার করে। আলাহ বাং তার রাকুলের সুলারনাল্যের সাক্ষি করেতে বাছপাকর করে। আলাহ বাং তার রাকুলের সুলারনাল্যের বিস্কুল যুদ্ধ করতে। মুগলমান মুলারিকারে নির্দ্ধ করতে বাছপারিকার হয়েছে। যারা বর্তমানে সক্ষান্ত মুগলমান্য মুলারিকার স্বাভিত্ত বাং করে বাংলার বাংলা করেবা হাছ বাংলা করেবা হাছ বাংলা করেবা করেবা করেবা করেবা করেবা করেবা করিবার বাংলা করারেবা বাংলা করেবা বাংলা বাংলা স্কান্যান্ত বাংলা বাংল

আল্লাহর খা-1 সমুম্নতকারী দলকে নির্মূল করার এই শক্তি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তাঙতি বাহিনীকে পতি জুগিতে যাজে। হথবত নবী কারীম সাল্লাল্লাহ্য আলাইহি তথ্যসাল্লামের হাদীসের আলোকে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হতের উপর অবিচল থাকবে এবং কিতাল করতে তাজকে। মুসনিম সন্তীয়েক হাদীস—

ইনশাআল্লাহ, এ সব মুজাহিদ এই হাদীসের মিসদাক, হাদীসে এদেরকেই বুঝানো হয়েছে। এরা আল্লাহর সেই মোবারক লশকর, যারা প্রকাশ্যে শয়তানী বাহিনীকে

<sup>&</sup>quot; صحيح مسلم : الجزء ١٠ كتابُ الإمارة. يأب قوله صل الله عليه وسلم لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين عل الحق لايشو هم من غائفهم س

আহ্বান করে তাদের অহমিকার প্রাসাদকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। ভবিষ্যতে এই দশকর যে ইমাম মাহদীর সহযোগিতারও ময়দানে নামবে, অসম্ভব কিছু নয়।

আমানতদারির সাথে ফরদালা করুন, খারেজী কারা? যে সব মূজাহিদ ইনলামের দুশমনদের সাথে গড়াই করছে, উমতে মূনদিমার নিরাপতার জন্য নিজেদের জীবনকে বাজি রাখছে, তারা? নাকি যারা ইনলামের দুশমনদের সাথে মিফে ইমানদারদের খুনকে নিজেদের জন্য হালাদ করছে, তারা?

নিরিয়ার দিকে তাকান। সেখানে শিয়াদের হাতে অবিরাম মুসলমানদের রক্ত খারানো হাছে। মুসলমানদের জনবসতি এমনতারে নিশ্চিক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে দাফন করার মতও কেউ নেই। কিন্তু পাসকশ্রেণী ও তাদের তথাকথিত মুসলিম সেনাবাহিনী এ সব মজনুম মুসলমানদের সাহাযোর জনা কি করেছে? আলহামদূলিল্লাহ, এই মুজাহিদপথই— যারা উজিরিজানসহ সমন্ত বিশ্ব থেকে প্রলমের পতিতে সিরিয়ার পৌছেছে— তাই এই উম্বাতের খাতিরে, তাই উম্বাতে মুখাম্মাদির মা-বোনদের সন্ত্রম রকার থাতির, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের জীবন বাঁচানের খাতির। কিন্তু আফস্যোন তারপরও এরাই নাকি খারজী।!!

আমেরিকা ও ভারতের সাথে বন্ধুত্ব এবং তাদের সাহায্যকারীরা শান্তিকামী ও পূণ্যবান মুকলমান হয় কি করে? আর যারা উমতে মুপলিমাকে বৈশ্বিক ধৈরতক্রের কিমরোলার থেকে মুক্তি দিচছে, সারাবিধের সন্মিলিত কাফের জোটের সাথে জীবনবাজি রেবে লড়াই করে যাচেছ, তারা খারেজী হয় কী করে?

লেসৰ দরবারিদের জন্য আমাদের কোনো অভিযোগ নেই, যারা ইলমের বোঝা মাথার উঠিয়েছে এমন দিনের জন্য। এটেকু থারির জন্য। যাদের শৃত্র ও চাওয়া দাওরা হিল, তানের ইলম খেন ভানের দুরিয়ার দিশ-দলবী অভিবেশন মাথম হয়। দে সব জুক্বা-পাগড়ীদারদের বিকল্পেও আমাদের কোনো অভিযোগ নেই, খারা এফবিআই এবং নিআইএর সাওয়াতি ফাত থেকে কিতাবের আর্কৃতিতে বিশাল বিশাল ফতেরা গ্রক্তানিত বিশাল বিশাল ফতেরা গ্রক্তানিত বিশাল বিশাল ফতেরা গ্রক্তানিত বিশাল বিশাল ফতেরা গ্রক্তানিত বিশাল বিশাল মার্ক্তানিত বিশাল বিশাল কার্ক্তানিত করে থাকে। তানের এই বিশাল বপু শারীরের ফতওয়ামাই দেখে আমরা পোরেশান নোই। এ নিয়ে আমরা কোনো প্রকার মাথাও খামার্ই না। কারণ তানের ও ইটাপালয়েন এই টাপাপান্তন তোন বিজালীক। আহালে বন্ধ কার মাথাও খামার্ই না। কারণ তানের ও আমাদের এই টাপাপান্তন তো বিজালীক। আহাল বন্ধ খাবাই বা কারণ তানের ও উলাপানের এই টাপাপান্তন তো বিজালীক। আহাল বন্ধ খাবাই কারণ করেছে। তা ছাড়া রাপালগে দুশামনদের ঘাঁটি থেকে করবো পুশশন্তবক উপহার আহাল। এটাকে করিব ডাকার বাবেলের বাবিলেন

ولقد أمر على اللئيم يسبني فبضت ثبه قلت لا يعنيني

#### ইসলাম ও গণতর :: ৩৩

অভিযোগ তো তাদের প্রতি, যাদের সম্পর্কে আমাদের এই সুধারণা ছিল যে, তারা আহলে হকের কাফেলার পথিক। যাদের সম্পর্কে আমাদের এই ধারণাই ছিল যে, আমারা যিন সন্থান অর্থান হক্তি তবে শিক্ত তেকে এরা আমানার পিঠের করা করবে। আমাদের নিরাপতার জন্য সজবূত প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে, যারা ভাগবে তো নত হবে না। তাদের নত হওয়ার ইতিহাস নেই। বিস্তু আফসোস... শত আজসাস

دیکھالم نے جی جو کین گاہ کی طرف اینے ہے دوستوں سے طاقات ہو گئ

আফসোস, আপনার কলমের তীর তাদের শরীরেই বর্ষিত হয়, যাদের শরীর আগে থেকেই আমেরিকার দ্রোন, জেটবিমান এবং তোপ-ট্যান্তে ঝাঝরা হয়ে গিয়েছিল। এত বড় দূনিয়ায় আপানার বাগিতার আক্রমণের জন্য আর কাউকে পোলেন না, যাদের উপর বোধিং করে কুছরের দূর্গকৈ দুর্বজ করে দেরা যেতঃ তথু মুজাহিদদেরকেই পোলেন যাদের প্রতিটি গ্রন্থি আগের থেকেই ব্যথাতুর ছিল। কলম দিয়ে মুজাহিদদের অন্তর কর্তন করার পূর্বে একবার তাদের অন্তরে যেমে দেবতন, আপনদের আথাত সহ্য করার মত কোনো স্থান অবশিষ্ট আছে কি না? জনজন তোত বার করির ভাষায়ত-

# ু কৈ নুহ শুন কিন্তু ইনসাফ করে।

আপনি আপনার বাকাবানের অন্ধ্র নিয়ে যদি এতটাই আছাভাজন হয়ে থাকেন, গার্বিত হয়ে থাকেন, তো দু' চারটা আক্রমণ উত্যাহতর সেই সব দুশানাদের উপরও করতেন, বারা এই উত্যাহক আঘাতে আঘাতে জার্জীরত করে কেপেছে। আমাদেরকে ছাড়া আমেরিকা, ইসরাইল, ভারতের ব্রাক্ষনেতৃত্ব, কৃতারের ফুলি কারিক কি আপনাদের চোবে পড়ে না? নিজের বর্তমানকে বাঁচানোর জনা অতীতকে এতাবেই মুছে ফেলদেন? মনে রাখাকেন, আপনার লেখার একটি বর্গও আমাদের বর্তমাকে না, বরং আপনার প্রতিতি করিছে। আপনি নিজেই সাকী থাকবেন, অতীতের সম্পর্ক ভারতির বিকছে। আপনি নিজেই সাকী থাকবেন, অতীতের সম্পর্ক আমানের পানের পুল বানিয়ে এই উত্যাহতর বর্তমানকে তার অতীতের সামে হুছে নিতে চাই। অতীতের সম্পর্ককে আপনারাই ছিন্ন করছেন। আসনাদের প্রবিক্র বিক্রিয় করছেছ।

আমেরিকান গ্রীনকার্ডকে যারা জীবনের দক্ষ্য বানিয়েছে, জীবনের চাওয়া পাওয়া বানিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কিসের অভিযোগ! আমাদের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে যারা শিতদেরকে হাত ধরে চলা শিখিয়েছে, আরু আন্ত তারা

#### ইসলাম ও গণতন :: ৩৪

নিজেরতি অক্ষম হয়ে বলে আছে। গতভাগেও খাবা কাফেলার প্রথা ছিপেল,...
গথঙাপর্ক ছিলেন... যারা তানের তেজনীও নির্দেশনার মাখ্যমে কাম্যেনার ক্রমনে
কেবার আছন জ্বালিয়ে দিতেল... আজ তানের এ কি হল যে তারা নিজেরাই
কোনো পথঙাপাঁকের আক্ষেক্তার আক্ষেপ্ত আরু বার এই কামেলার মোহাফের
জিনে, পারারাদার ছিলেন... দেখুন তো কাশ্বীরের কামেলারখনে মোশাররফ ও
তার বারিনী দুটে নিয়েছে। ছত্যানার কাশ্বীরের পুনি দিরির বাজারে বিক্রি করে দেয়
হয়েছে। রাশ্বীরের বাননের কণ্ঠত চিকলার করতে করতে করে গালার বিক্রি করে দেয়
হয়েছে। রাশ্বীরের বাননের কণ্ঠত চিকলার করতে করতে করে গালার বিক্রি করে লেয়
কারা। ও ফুকানিতে রপাতরিক হয়েছে..। কিলামের তরসমালা আজও
গাক্বিজানীদের নামে কাশ্বীরাকুছিতাদের অভিযোগ বহন করে আনে। আনাম,
ভঙ্করাট, ইউপি, হারদারারানে আজও আমানের পথ সের আছে। দিরি ও সোমনাও
ভঙ্করাট, ইউপি, হারদারারানে আজও আমানের পথ সের আছে। হিনির ও সোমনাও
ভঙ্করাট, ইউপি, হারদারারাক সের অধিক করুপার পার আর বে, যে সারাটা
জীবন সফর করল, আর মাজিলের সিরিকটে এনে মুর্মিরে গড়ল। কিবা পথের
জানীনের সফর করল, আর মাজিলের সারিকটে এনে মুর্মিরে গড়ল। কিবা পথের
জানীনের করের করে ভালার

ইনসাদে কক্সন... ইনাসাদে শুক্রনেরা দুর্মানির ক্ষেত্রেও আমানজারির সাথে কাফ বরে । ইনসাদে করুন। আগনারা আসলাক্ষের বর্ধনাতৃত ভাকনীরের আধ্যারের বিশ্বর বাসবাদা আগার ও কথা আলোকান করা হয়েছে যে একজন মুসদামান কালেয়া গড়া সর্ব্বেও কোন কোন করা ও কাজের স্থারা কাক্ষের হয়ে যায়।) আলোকে ক্ষরনালা করুন যে, ক্ষরতার দাগটে যারা আলাহের পরীক্ষতকে প্রত্যাখীন করে তাগরেরে কি ইনানলার বলে গাখা করা হেতে পারের শ্রানাকার্যকরে কালা করা হেতে পারের শ্রানাকার্যকরে কালা করা হেতে পারের শ্রানাকার্যকরে কালা করা হেতে পারের শ্রানাকার্যকর করা করা হেতে পারের শ্রানাকার করা হাবি করে আর স্থানানান করা তিক হতে পারের গরা ভারতের সাথে খিলালি করে আর স্থানানানাকারী আদালতের ব্যাপারে অনত্ থাকা, এর হেকাজত করাকে ফরম মনে করা এবং ইনানলারেনেরে ত্যোক্ষরে তার অখীনে ক্ষরমাণা মেনে নিতে বাধ্য করা, কুকর ও কালেহকে সমানা করা, আরাক্ষরালার (বিহার ইন্ডানি) এবং নবি কারীম সান্ত্রান্ত্রান্ত্র আলাইরি তারানান্ত্রানের সুন্নাতের উপহাস করা, এওলোই যদি ইমান হয় তবে কুক্ষর কিঃ এওলোই যদি আহলে সুন্নাতের মাসনাক হয় তবে

আমাদেরকে একটু বুঝান যে, দীন থেকে যারা থাকেজ হয়ে গিয়েছে ভাদেরকে কান্তের বলাই যদি থারেঞ্জী হওয়ার নিদর্শন হয়ে থাকে, ভাহলে প্রথম এবিলয় রেফিকে গার, হযরত আবু বুকর রাধিয়াপ্রাহ্ন ভায়ালা আনহর সম্পর্কে আপনারা কি বলাকেন, যিনি যাকাভ না দেয়ার কারণে ভাদেরকে কান্তের সাথান্ত করেছিলো।

অথচ তারা কালেমা পড়ত এবং নামাযত আদায় করত। পরে অন্যান্য সাহাবীও এর সমর্থন করেন। দরবারি ফতওয়াবাজদের নিকট জিঞ্জাসা, (নাউর্থুবল্লাহ) তারা সবাট কি খারেঞ্জি জিলেন?

ইমাম আবু যানিকা হথামন্তুপ্নাহি আপাইছি আৰু ভাকর মনসুরের বিকাজে 
ক্ষপসারাপার সিজান্তকে বৈধ ঘোষণা করেন এবং নিজেও কার্যন্ত (আমানি)
সহবোগিতা করেন। ববুন, ইমাম আবু হানিকা রহামন্তুল্নাহি আপাইছিও কি থারোজি
ছিলোন। তিনিও কি বর্তমান শাসকের বিকাজে অপসারণের জন্য জনগণকে
ইন্তেজিত করার অভিযোগে দোখী সাব্যন্ত হবেন।

শাইবুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাভুল্লাহি আলাইহি ডাভারিদের ইসলাম কবুল করার পরও তাদের বিরুদ্ধে জিহান করেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাভল্লাহি আলাইহি কি তবে আপনাদের নিকট খারেজী?

ইমাম মালেক রহমাভুপ্রাথি আলাইথির এক রেওরায়েত অনুযায়ী একটা ফরয ড্যাগকারীও কাফের। বলন, কেউ কি ভাকে খারেজী বলেছে?

ইমাম আহমাদ বিন হামল রহমাভুল্লাহি আলাইহি নামায ত্যাগকারীকে কান্দের বলতেন। অথচ তাঁর মূগে কেউই তাঁকে খারেজী বলেননি। তাঁর সম্পর্কে আপনাদের রায় কি? তিনি কি খারেজী?

ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই রহমাতলাহি আলাইহি বলেন-

'যে ব্যক্তি জেনে বুন্ধে নামায় ছেড়ে দিবে এমনকি যোহর থেকে মাগরিব এবং মাগরিব থেকে অর্থ রামি গার হয়ে গেলে সে কাফের হয়ে যারে। তিন দিন পর্বত্ত আকে ভাগবার সুযোগ্য দেয়া হবে, এবগরঙ ঘটি ককু দ্বা করে এবং এ কথা বল যে নামায় না পড়া কুপরি নয়, তবে তার শিরোছেন করা হবে। ঘখন সে নিজে নামায় না পড়বে। ভার যদি নামায় গড়েও কথা বলে, ভাবলে এটা ইন্সভিয়াদী মাসবালা। (মন্ত্র্য কল কভার: ২৫০০ খা

এর সম্পর্কে আপনাদের অভিমতটা একটু বলুন। আপনাদের দৃষ্টিতে ইনিও কি খারেজী?

হে ওলামারে কেরাম। আপনারাই বনুন, থারেজী করা। যাবা ভারতের সাথে নিরাপতা চুক্তি করে, তারা সারা ভারতের এ সব সুযোগ সুবিধার বাহন্ত্ব তার করে, তারা সরা ভারতের এ সব সুযোগ সুবিধার বাহন্ত্ব তার বিধ্য তার করে করতে মারা হিন্দুদের সাথে পারস্পারিক সমধ্যেতার ভিত্তিতে থাকতে চারঃ আর অন্যদিকে মুজাহিদদের সাথে মুক্ত করে । আন্নারের দুশমনদের সাথে সমধ্যেতা করে, তাদেরকে সহযোগিতা করে সুন্ধনান্দের কিছে কাজিবদেরক সহ দের, তাদেরকে সহযোগিতা করে সুম্বাধিদদের বিক্তক্তে কাজিবদেরর সর দের, তাদেরকে সহযোগিতা করে সুম্বাধিদদের বিক্তক্তে কাজিবদেরর সাহ বার ওবং ইসলামের মুজাহিদদের

বিরুদ্ধে বদদুআ করে, অভিশাপ দেবঃ আমেরিকান সৈনিকলের সহযোগিতার ফতব্যা দেয়। আমেরিকান দেনাবহিনীর সাথে বলে প্রেমের কাব্য রচনা করে এবং তাদের টাকার বই লেখে। এমনকি মুসলমানদের হত্যা করার জন্য আমেকিরাকে পরামর্শত দেয়। ইননামের সাথে বন্ধুন, বারেজী করাঃ

# দিতীয় অধ্যায় গণতন্ত্রের আলোচনা

## গণতন্ত্র সম্পর্কে ভারসাম্যপর্ণ বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা

গণতত্বের ইসলামী ও অনৈসলামী হওয়ার বিতর্ক নতুন কোনো বিষয় দার। গণতত্বের জন্মপা থেকই ওলামায়ে কেরাম এ সম্পর্কে দেখালেখি আরহ করেছেন। তবে আমাদের সুপো এনে এই বিতর্কের পালে ব্যাপকভাবে হাওয়া লেগেছে। গণতত্ব সম্পর্কে ছিল্লা ও মতামতে পারস্পারিক ছবাছুক মতের অধিহারী দল আমাদের সম্পূর্বে এনেছে। এক দল পরীয়তের আলোকে গণতত্বকে কুফরি বলেন এবং গণতত্বের কাজে অংশাহুল করাকে সঠিক মনে করেন না। আর অন্য দলের একটি অংশ এতে পার্বাগত সংযোজন করে এটাকে ইসলামীকরণ করতে প্রাণতকর চেটা চালিয়ে বাছে। আকরচি অংশর বক্তবা হল, ইসলামই দুনিয়াকে গণতব্বের শিক্ষা নিয়হে। পাকিরাকি ইসলাম থেকেই গণতব্বের শিক্ষা এহণ করেছে। সারকথা হল, থিতীয় দলের দর্শিন হল, এই যুগে ইসলামী বিপ্লব এবং মুখাশাদি পারীয়েত বাস্তব্যারনের কার্যক্রম ও তৎপরতা গণতব্বের মাধ্যমে করাই সঠিক পরা।

যে কোনো শিক্ষাধীত জন্য এই ইখতিলাফ ও মতানৈক্যে একক শিক্ষান্ত উপনীত হওয়া কিবো কোনটা হক কোনটা বাতিল, কার ডিছাবারা ইপনামী আৱ কার চিছাবারা আন্ট্রপামী এক মহালা করা কিবা হয়ে যায় এই ছাটিলতা আবত বৈছে যায় যখন দেখা যায় গণতত্ত্বের কুম্বরির প্রবক্তার মধ্যে শীর্ব আন্দেশগণও ব্যেছেন। যাদের ইলমী ইন্ডিসাদই নয় বরং তাদের তাকত্ত্বা ও সততা-সাধ্তারও কদম করা যায়। কিন্তু এটাও বাস্তবতা যে অপর পক্ষে যারা এটাকে ইলমামী সাবান্ত করেন এবের, এবের মধ্যে এমন সব ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যাদের অনুসারী প্রথম দলের চেয়ে কোনো অপরে কমন বর । বিশ্ব রয়েছেন, যাদের অনুসারী প্রথম দলের চেয়ে কোনো অপরেশ কম দর। এদের মধ্যেও এমন আহলে ইলম রয়েছেন, যাদের ইলমী মাকাম ও সততা-সাধ্যুতা সবাই খীনার করেন।

#### ইসলাম ও গণতর :: ৩৮

যে কোনো বিশুর্কে যার নিকট দলিল-প্রমাণ বেশি থাকরে অথবা শরীয়াতের আলোকে যে দলের কথা হন্দ ও সভা প্রমণিভ হবে- এটা একটা ঐতিপ্রসিক বাববতা যে— মানুধ শিক্ষাত নেয়ার ক্ষেত্রে এবন দলিশ-প্রমাণের চেয়েও যে বিষয়টাকে অধিক ভক্তন্তু দেয় তা হল 'জাভির বড়ারা' কালের সাহে হাছেল। এমনিকি নবীগাগের মত মহান ও পবির মাজিব্যুগগরেও এ ধরনের জাতিগতার সন্মুখীন হাতে বরেছে। অথচ দলিল-প্রমাণের আলোকে দেখা হালে তো নবীগাগের হন্দ ও সভ্যবাদি হন্দার ক্ষেত্রেক ক্ষেত্রেক ক্ষার্ক্ত আলোক ক্ষেত্র সাম্বান হাতে বরেছে। অথচ দলিল-প্রমাণের আলোকে দেখা হালে তো নবীগাগের হন্দার ক্ষার্ক্তার ক্ষার্ক্ত ক্ষার্ক্ত সংসার ক্ষার্ক্ত ক্ষার্ক্তার সাম্বানি হন্দার ক্ষার্ক্তার ক্ষান্ত্র ক্ষার্ক্তার ক্ষান্ত্র ক্ষার্ক্তার ক্ষার্ব্বার্ক্তার ক্ষার্ক্তার ক্ষার্ক্তার ক্ষার্ব্বার্ক্তার ক্ষার্ক্তার ক্ষার্ক্তার ক্ষার্ক্তার ক্ষার্ক্তার ক্ষার্ক্তার ক্ষার্ব্বার্ক্তার ক্ষার্বার্ক্তার ক্ষার্বার্ক্তার ক্ষার্বার্ক্তার ক্ষার্ব্বার ক্ষার্বার্ক্তার ক্ষার্বার ক্ষার্

সূতরাং এতে কোনো সন্দেহ দেই যে, মানুষের সন্মূপে কবন কোনো দাওয়াত পেশ করা হয়, এইপ করা বা মা করার ক্ষেত্রে তারা বড়সের দিকে দেশে। বড়রা মিন দেই দাওয়াত এইপ করেন, সমাজের সাধারণ মানুষ্ক তা এইপ করে। আর সমাজের বড়রা মদি দেই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন, তবন দাওয়াতদাতারা প্রথমেই টেটেই বায়, অটিশতার সন্তুবীন হয়। এমতাবস্থায় দাইবা বারবাবা হব ত আপিন্তির সন্থানী হারে বাহেনে তা হন, আপনি বেদী ব্যারধান নারি বড়রা বেদি বোকোন। আপনার কথা মদি হকাই হত তবে আমাদের বড়রা কেনো এইপ করছেন

বিদ্ধ "জাতিখ বড়রা কি সব সময় হবের উপর থাকেন। সুবকরা কি সব সময় হাবের প্রান্তর পাবার হয় নাঃ
এটা কি ইসনামী পরীয়েতের মানান্ত দে- বড় ও চোটদের মধ্যে মতানিকর দেবা
দিলে বড়ুদের কথাই এক্টামোন্য এবং আমদানাগ্য হবে। আর হককে কেবল
জলাই অভ্যাখান করা হবে দে সমাজের বড়রা ও বিখ্যাকজনেরা তা একে।
করেনিনঃ হক প্রভাগিনাকরীরা কি এ ধরনের আপত্তি পূর্ব থেকেই করে আসহে
নাঃ সর্বান্দের নী মুহাম্মান সান্তান্ত্রাই গুলাসান্ত্রাহের দুশ্বমনরাও এমন
আপত্তি করত।

## وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَنَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

আর তারা বলল, 'এ কুরআন কেন দুই জনপদের (মন্ধা ও তায়েন্স) মধ্যকার কোন মহান ব্যক্তির উপর নাযিল করা হল না'? [প্রাকৃত্বরুত: ৩১]

আল্লাহ তায়ালা তিরস্কারের ৮৫৯ উত্তর দেন-

أُهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً رَبُّكَ

আপনার রবের রহমতের বউন কি এরা (কাফের) করে*? [স্রা* মুখলক: ৩২]

ক্যাসালা কি কান্দেররা করবে, যে আন্নাহর রহমত কাকে দান করা হবে? আন্নাহর রহমতের উপযুক্ত কে? তারা খাকে বড় মনে করে সে বড়, নাকি আন্নাহ বালের ক্রমনে করেন এবং বড় করতে চান, সে বড়? তালের কাহে বড়াই নানদও হল দুনিয়া। দুনিয়ার স্থাতি, চাকভিক্স, বিশাল বিশাল উপাধি এবং টিভি, পত্রপত্রিকা ও কনকারেকে যালের মুখ বেদি দেখা খান, আন্নাহ তারালা একের মধ্যে দুনিয়া কটন করে নিয়েছেন। আন্নাহর রহমত তালের ধরাছোরার বাইরে। আন্নাহ পানেক পছন করেন কিরেছেন। আন্নাহর রহমত তালের ধরাছোরার বাইরে। আন্নাহ পানেক পছন করেন ভাকতিই কেরল তার রহমত চান করেন।

এমনিভাবে নবীদের দাওয়াতের ইতিহাস খুললে দেখা যাবে বাছবে এই আপন্তির কোনো জন্ধন নেই। কারণ পৃথিবীতে হুলে মুখ্য যত নবী এসেছেন এবং দাওয়াতের কাজ তরুকরেছেন, সর্বপ্রথম তাদের সমাজের 'বড়রাই তাঁর বাধা নিয়েছে। অতিক্ষক হয়েছে। ভাসের দৃষ্টিতে নবীগণ কম বাহেসেবই হতেন। নবীগাগের বিরোধিতার কেন্দ্রে সমারের বিখ্যাত নির্ভর্মেখ্য ব্যক্তিগণই সামনের সারিতে থাকত । অর্থ, মেধা, খ্যাতি এবং জনবন্ধের নিক ফোকে সমারের নবীদের বিরোধীদের মর্যানা অনেক বেশি হত। আর যারা নবীদের দাওয়াত সর্বপ্রথম এহণ করতেন, তাদের সম্পান্ত এবং বছলের ভাষা কেন

# وَمَا نُرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أُرَادِلُنَا

তোমাকে কেবল তারাই অনুসরণ করে, (মর্যাদায়) যারা আমাদের চেয়ে ছোট। । সুরা হল : ২৭।

অনেক সময় এই বড়রা ঈমানদারদেরকে বেওকুফণ্ড বলত-

# قَالُوا أَنْوُمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ

মোনাফেকরা বলত, আমরা কি এসব বেওকুফদের মত ঈমান আনব । সিরা বাকারা : ১৩।

হবরও ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন মূর্তি ভাঙ্গেন তথন তার বয়স (ইবনে কাসিরের বর্ণনা অনুযায়ী) যোল বছর ছিল। আর চলমান জীবনব্যবস্থার কৃষ্ণরি হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আরও আগে স্পষ্ট করে নিয়েছিলেন।

এবার ডিন্তা কন্দন, একনিকে "মুবক" (বড়রা যাদেরকে আবেণীও বলেন।) আর অন্যাদিকে জাতির মেধাবী, বিচন্দণ। ও অভিজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিগণ। কিন্তু কার বুকের পটা রয়েছে যে, খলিবুল্লাহকে আবেলী তব্দশ বলে তার কাজকে ভূল বলবে আর জাতির প্রবীণাদ্যর রাজকে সঠিক বলবে?

ইমাম ইবনে কাসির রহমাতৃল্লাহি আলাইহি তার তাঞ্চনীরে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুমার এই হানীস বর্ণনা করেছেন–

'আল্লাহ তায়ালা প্ৰত্যেক নবীকে যুবক বয়সে প্ৰেরণ করেছেন। আর আল্লাহ তায়ালা যেই আলেমকে ইলমে ভূষিত করেন, যৌবনকালেই ভূষিত করেন।' *[তাকসীরে ইননে* স্বাসির]

হধরত নবী কারীম সাপ্রাপ্তাহ আগাইছি ওয়াসাপ্তামের পবিত্র জীবনী অধ্যায়ন করলে আমরা কেবতে পাই যে, তিনি তার সাহাবায়ে কেরামকে এ বিষয়টি বুব ভাগোভাবে বুঝিরে ছিলেন যে, হক ও বাতিদের মাপকাঠি ছোট বন্ধ নয়, হকের মাপকাঠি হল পরীয়তে মহাখাদ সোপ্তাপ্তাহ আগাইছি ওয়াসাপ্তাম)।

এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট সাহাবা রাঘিরান্তার তায়ালা আনহুম আজমাসিন মিরারে হক্, হকের মাপকারি। অখত তাদের অন্যেকে বয়সে ছোট ছিলেন, অন্যেকে বড় ছিলেন। এব কারণ সেই হক যা রাস্পুল্যাহ সান্তান্তান্ত্র আশাহীর ওয়ানালাম এসব মত্রান বাচিক্রপাকে শিবিয়েছিলেন।

হ্যরত সাহারায়ে কেরামের জীবনী খুলে দেখুন। আগ্রাহ কম বয়সী অনেক সাহারীকেই ইলমের দৌলত দান করেছিলেন। ইণতিলাফি মাসআলাগুলোতে বড় বড় সাহারীরা ভাদের দিকে কন্তু করতেন। ভাদের মতকে গ্রহণ করতেন।

হানাঞ্চী মানলাকে অসংখ্য মাসজালা এমন রয়েছে, যাতে উন্তাদের (ইমাম আবু হানিকা রহমাছুল্লাহি আলাইবি) মতের বিপরীতে শিবোর (ইমাম আবু ইউসুক ও মুখ্যামান রহমাছুল্লাহি আলাইবি) মত অনুষায়ী আমল করা হয়। অন্যান্য মাসলাক ও মাঘহাকেও একই চিন বেশতে পাবেন। এমনকি আহলে হাদীসদের বেলায়ও এমন চিত্র পেকতে পাবেন।

সূতরাং এটি কি পরিমাণ অন্যায় যে আজ আমরা কৰ বিষয়কে জানা সংস্কৃত অধু এজনা ডা প্রভাগধান করছি বে, "আমানেক বছুরা এই হাকের সাথে নেই। তবে কি আধারর বহুমতের কণ্টনের দায়িত্ব মানুব নিজ হাতে তুলে নিয়েছে। ক্রিয়ানতের দিন কি এরা আল্লাবের সামনে কোনো হজ্জত কায়েম করতে পারবে। প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবে। বভুদের অনুসরণ করার মুক্তি ও দাদিল কি ভাদের কোনো কাজে আগারে সেনিশ।

এজন্য সুধী পাঠকবর্গের নিকট আমার বিদীত আবেদন, আগনারা এই বিতর্ক গাঠ করার পূর্বে দরা করে কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের মাধার বর্তুদেরকে আনবেন না, মারা বর্তমানে পাকস্তেরে পাক্ষ ও বিশক্তে অবস্থান নিমেরেদে। ববং উচ্চা পাক্ষর দলিল প্রমাণ নিরপেক্ষভাবে অধ্যারন করুল। যাতে হক করুল করার ক্ষেত্রে হঠনাবিতা ও গঞ্চপাতিত্ব প্রতিবন্ধক না হছ। যেমন আগ্রাহ তারালা ইরপাদ করেন-

وَلا يَهْرِ مَنْكُمْ شَنَأَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

কোন কওমের প্রতি শব্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাঞ্চ করবে না। তোমরা ইনসাঞ্চ কর, তা তাঞ্চন্তরার নিকটতর। [স্রা মারেলা: ৮]

আর হ্যরত আলী রাযিয়াল্লাহ তায়ালা আনহ বলেন-

اعرف الرجأل بألحق ولاتعرف الحق بألرجأل

তোমরা ব্যক্তির মাধ্যমে হক চিনো না বরং হকের মাধ্যমে ব্যক্তিকে চেনো । হিশ্বভাষাকত তহফা আশু ইসনা আশারিয়াহা

সেই সাথে এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট থাকা চাই যে, আদরের সাথে বৃদ্ধিবৃত্তিক উপপ্লাপনায় সুস্পন্ট দলিক প্রমাণ উপপ্লাপন করে আনবির আহলে ইদামের কারো কোনো ইকতিহাদী ফুল চিহিত করা হলে এর বারা কোনোতারেই তার মর্থাদাহাদী হয় না। আর এর মারা তার ইদারী মাকামকে ছেটা করে দেখাও উদ্দেশ্য হয় না। বরুত এমদটি কাম হওয়া কাঞ্জিতও নয়। ইসলামের ইতিহানে বড় বড় ইমামগণ ববং ইলমের উত্তও অনেক সময় মুর্পুল মত পেশ করেছেল অথবা তাদের থেকে ইকতিহাদী ফুল বয়ে দিয়েছে। এমন ক্ষেত্রে আনাগদর আসলাকের পদ্ধতি এটাই ছিল যে, তারা তাদের ইদারী মাকাম এবং তাদের শান ও মর্থাদা পরিপূর্ণপ্রপে বীকার করে তাদের ইদারী মাকাম এবং তাদের শান ও মর্থাদা পরিপূর্ণপ্রপে

একক কোনো মানতাশার কোনো আনেমকে ভুল করতে দেবে তার ইলমী মাকাম এবং দীনি পেনমত চুড়ি মেরে উড়ে দেরা এবং শুশুভার মাধা পেরে তার বাজিত্বকৈ কালিমা দেশন করতে বান্ত হরে চান্ত আববা এর বিপাইতে নবী কারীম সাম্রাচার আলাইছি গুয়ানারাম এবং তার আহাবারে কোমের পর বান্তি বিশেষকে হক ও বাতিকের মানদত বানানো এবং তার আতি শাই হওয়ার পরও তার প্রতিটি ভুল ইঅভিহাসের অনুসরণ করা- প্রাক্তিকতা মাননিকভার কল। প্রাক্তিকতা কোকে বৈঁচে আসলাকের ভারসামাপূর্ণ পথকে আঁকড়ে থাকার মাথেই খুন্তি। এটাই আমানের নাজাতের কিল্পি কা

আপ্রামা ইবনে কাইন্সিম রহিমান্তরাহ জলিপুল কদর ব্যক্তিত্বদের ভূপ থেকে আমলের সঠিক পদ্ধতি বুঝাতে গিয়ে বলেন–

قابتكون منه هفوة أو زلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده. فلا يجوز أن يتميع فيها. ولايجوز أن تهدر مكانته وامامته ومنزلته في قلوب

البسليان

জনিলুল কদর কোনো ব্যক্তিত্বের ভূলের শিকার হওয়া অথবা কোনো ক্ষেত্রে তার পদস্থলন ঘটা অসম্প্র কিছু না । কিছু (এই কুল ও পদস্থলন থেছেতু কোনো ওজরের কারণে হরেছে, এজন্য) তাকে মাজুর মানে করা হবে । বাবং এমনও হতে পারে যে ইজুচিহানী গলতি ও ভূল হওয়ার ভিত্তিতে ইজুচিত্যালের একটি প্রতিদানত তিনি পারেন। তবে হাঁ, তার এই ভূলে উপর তার অনুমরণ করা জারেষ হবে না। অবাবার এ কারণে তার মাকাম ও মর্থাদাকে কালিমা পেশনের চেষ্টা করা এবং মানুবের অস্তরে বিদ্যান্দ ভক্তি-শ্রভাকে পের করে দেয়াও ভারেষ থবে না

এই বিষয়ের অধ্যায়নের পূর্বে সূধী পাঠকবর্গের দিকট আরও একটি দরখান্ত মরেছে। বইটি এখানেই শব্ধ করল এবং অন্থ করে দুই রারাক্ত সালাকুল হাজাত পূর্কুল বিক্ষল নামান পড়ার সময় থাকলে, অন্যাধার বন্ধ অনু করল ) এবং রাকের কারীমের সামনে সিঞ্চলার পড়ে থান। অন্তরের সমন্ত জানালা হকের জন্য খুলে দিন এবং দিক্তের অসহায়দেব্রর কথা খীকার করে আন্নাহর নিকট কেঁদে কেঁদে আর্থনা করল।

হে আল্লাহ। আমি কিছুই বুৰতে পারছি না। উভয় দিকে বড় বড় ব্যক্তিত্পণ রয়েছেন। এ অবস্থায় আমি কি করব? এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত?

হে আল্লাহ। আমার অন্তরে হক ঢেলে দিন এবং তা মজবুতভাবে বসিয়ে দিন। এর জন্য আমাকে গোটা দুনিয়ার সাবে লড়তে হলেও।

হে ইবরাহীম আলাইহিদ সালানের বব। আপনি যাকে মূর্ভির নগরীতে সৃষ্টি করেও মূর্ডি ভালার হিম্মত ও সাহদ দান ফরেছিলেন, অথচ তার মোকাবেলায় তার গিতা, চাচা এবং বংশের বড় বড় ব্যক্তিবু ও নেতাদের অবস্থান হিম্ম। আর তিনি হিমেন তাঁর বড়দের দৃষ্টিতে কম বয়সি আবেগী শিশু।

أ المعل الاسلامي بين دواعى الاجتماع ودعاة النزاع. اعداد: مركز الدراسات والبحوث الاسلامية في
 باكستان. مع تقدير الشيخ أسامة بن لادن رحيه الله. صدة ؟

হে মুখাখাদ গান্তান্তাহা আদাহিছি গুৱানান্তানের বব। আমরা থীকার করছি আমাদের অত্তরে আমাদের ধর্মীয় তারিস্কুদের প্রস্তা ও তালোবাসা বিসামান ররেছে। কিন্তু আপনি আদনার হারীর বিরক্তর দবীর তালোবাসা সব তালোবাসার বিপর বিজয়ী করে নিন। আর ঘেটা হক, যেটা সত্য- আমাদেরকে তা করুল করার তাওফীক দান করুল। আত্মাকর প্রতি খুদা, বিহেদ, দক্ষতে ও প্রোহ আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিন এবং ওকারার অব্যাব করে যেই আমাদের হেন্দ্রভাক করেন।

আপনি তো সেই সর্বা, যিনি হবরত সালমান ফারসী রাধিয়াল্রাহ্ তারালা আনহকে হবের অনুসন্ধিবনা দান করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন জারগার হক সন্ধান করাত করতে রাজ হবে ওাকেন। বুল আল্বাহা আপনি তা সেই সর্বা, যিনি ছাত্রা আর কোনো মা'বুল ও ইনার নেই। যে আল্লাহা আপনি তা সেই সর্বা, যিনি ছাত্রা আর কোনো মা'বুল ও ইনার নেই। যে আল্লাহা আল্বান এতে কেইই আপনার পারিক নেই। বে আল্লাহা আমরাও বিভিন্ন দল, এম্প, ফেরবা ও ব্যক্তিবন্তুর পিছনে পিরক নেই। বে আল্লাহা আপনার কাল করেছন নিইক আল্লাহা আপনার কলা, যেমন মদদ করেছিলেন আল্বাবে কাহাম্বক। যে আল্লাহা আপনা কলা, যেমন মদদ করেছিলেন আল্লাহার বাহাম্বক। যে আল্লাহা আপনার কলা, যেমন মদদ করেছিলেন আল্লাহার বাহাম্বক। যে আল্লাহা আপনার কলা, যেমন মদদ করেছিলেন আল্লাহার বাহাম্বক। যা আল্লাহা আপনার কলা, যেমন মদদ করেছিলেন আল্লাহার বাহামনীতিত তৈরি করেছেন। আবার আইন ও নিয়মনীতিত তৈরি করেছেন। আবার তাইন করেছন আপনিই। দয়া করে আপনি এই উন্মতের প্রতি রহম কলা, করম করন। হনেক জলা আমানের সবার জন্তরাকে ভীল্লত করে দিন। এই হক আমানের নম্বন্যরে আল্লাহান। আবার করে আপনি এই ত্বতের কিন। এই হক আমানের নম্বন্যরে আল্লাহান। আবার করে আপনি এই ত্বতের করি রহম কলা, করম করন। বিক্রার আল্লাহান বিক্রার আল্লাহান বিলাহান। আল্লাহান করে আপনার আল্লাহান বিলাহান। আল্লাহান করেন। আল্লাহান করেনা। আল্লাহান করেনা। আল্লাহান আল্লাহান। আল্লাহান আল্লাহান বিলাহান। আল্লাহান বিলাহান। আল্লাহান আল্লাহান বিলাহান। আল্লাহান আল্লাহান। আল্লাহান আল্লাহান। আল্লাহান আল্লাহান। আল্লাহান আল্লাহান। আল্লাহান আল্লাহান আল্লাহান বিলাহান। আল্লাহান আল্লাহান বিলাহান। আল্লাহান আল্লাহান। আল্লাহান আল্লাহান। আল্লাহান আল্লাহান। আল্লাহান আল্লাহান। আল্লাহান আল্লাহানা বিলাহানা বিলাহানা আল্লাহানা বিলাহানা আল্লাহানা বিলাহানা আল্লাহানা বিলাহানা বিলাহানা আল্লাহানা আল্লাহানা আল্লাহানা আল্লাহানা আল্লাহানা বিলাহানা আল্লাহানা আল্লাহানালা আল্লাহানা আল্লাহা

### গণতম্ব (Democracy) কি

এটা যেহেত্ একটা পরিভাষা (Terminology), যাকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়, এজন্য পরিভাষার মূলনীতি হল, এর সেই সংজ্ঞাই ধর্তব্য হবে যা এর প্রণয়নকারীরা বর্ণনা করেছেন।

### Democracy এর অর্থ

শব্দটি মূলত গ্রীক। Demos এবং Kratos দু'টি শব্দের সমন্বরে এই শব্দটি গঠিত হয়েছে।

Demos এর অর্থ : People বা জনগণ । আর Kratos এর অর্থ Rule বা শাসন ।

অর্থাৎ Rule of the people জনগণের শাসন।

#### গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

**Democracy:** Free and equal representation of people.

A government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly through a system of representation usu. involving periodically held free elections.

Democratic System of Government: A system of government based on the principle of majority decision-making. [Encarta 2009; Encyclopaedia Britannica 2012.]

### গণতন্ত্র: মানুষের স্বাধীন ও যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব

এটি এমন এক রাষ্ট্র ব্যবহা, যাতে মূল কমতা সাধারণ জনগণের নিকট থাকে। সাধারণ জনগণই পরোক্ষাবে কিবো প্রতাক্ষতারে রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকে। এই রাষ্ট্র ব্যবহার জনগণের প্রতিনিধি থাকে। যারা সাধারণত নির্দিষ্ট একটা সময়ের পর স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা : এটি এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ডিরিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিমালার উপর প্রতিঠিত ।

এটি এমন রাষ্ট্রবাবছা বাতে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব মহান আল্লাহর পরিবর্তে সাধারণ জনগণের যাতে নান্ত হয় (নান্ট্রবুল্লাহ) এবং দর্শবাধারণের রারের ভিত্তিতে সরকার নির্বাচন করা হয়। বারের ক্ষেত্রে ইন্দর ও তাকভার দিক থেকে মানুষ্বে মানুষে পার্বক্তা থাকা সত্ত্বেও গণতক্ষে তা উপেন্দিত থাকে। এবানে সবাই সমান থেবাং একজন আলেম ও একজন জাহেন, একজন পানিষ্ঠ ও একজন নেককার সমান করুত্ব হবন করে)। এটি এমন একটি সরকারবাবছা যাতে মানকভার ভিত্তিকারী এবং মানুষের জলা ভীবনবিধান প্রথমবাক্তা, গুরীর এবানে কোনোই দখল নেই। মানুষের জান-বৃদ্ধি ও প্রবৃত্তি যাকে উপকারী সাবান্ত করে, তা উপকারী। আর যাকে ক্ষতিকর বলে, তা ক্ষতিকর। যাকে হারাম (বেমাইনা) সাবান্ত করে তা হারাম, থাকার বান্তে হালা (ভাইন ক্ষত্রত্ব) সাবান্ত করে তা হারাম, থার বানে ক্রান্ত বান্ত হালা (ভাইন ক্ষত্রত্ব) সাবান্ত করে তা হালা, আর মানে ক্রান্ত বান্ত ভালা (ভাইন ক্ষত্রত্ব) সাবান্ত করে তা হালা (ভাইন ক্ষত্রত্ব) নাকে ভাইনার সাবে মিনে

বেতে পারে। কিন্তু কুবাসান ও ফানীন এই জীবনন্তাবস্থায় (নাউমুবিস্থাহ) আচাহ ও ভার মানুদের করমানা বিনেবে আমনবারণা সাবান্ত করা হয়নি। বিবং মানুদ এটাকে আমানবান্থা মনে করেছে বলে এটাকে আইনে পরিনত করা হয়েছে। এমনকি গণতন্ত্রের সংজ্ঞা এ কথা প্রমাণ করে বে, এই জীবনবাবস্থায় মানবিক জ্ঞান-বৃদ্ধি এবং জনমানুদ্ধের প্রভাগানিক কুবখান সুমানিকান্ত (প্রই) টার্মেরি মনে করা হয় এবং এবং চানামুদ্ধের বেণ্ডি স্থায়ান করা হয়।

### গণতন্ত্র ও ইসলাম কি এক জিনিস

গণতন্ত্ৰকে যারা ইসলামী বলেন অথবা ইসলামী বিপ্তবের মাধ্যম বানানোর পক্ষে, তাদের দলিলসমূহ

- গণতত্তকে অনেকে হ্বাহ ইসলাম বলেন। তাদের দলিল হল, ইসলামও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রবক্তা। আর গণতন্ত্রও এই কথাই বলে। সূতরাং গণতন্ত্রই ইসলাম এবং ইসলামই গণতন্ত্র।
- তারা বলেন, শরীয়তও শ্রা বাবস্থার অধীনে ধলিফা নির্বাচন করে। আর গণতন্ত্রও এই কথাই বলে। সূতরাং উভয়টি একই জিনিস। ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে কোনো পার্থকা নেই।
- ৩. গণতত্ব ব্যবহায় ছড়িত, যাদেরকে ধার্মিক মনে করা হয়, তাদের আফিদা হল- তারা গণতত্বের মাধ্যমে পরীয়ত প্রবর্তন করকে। অর্থাৎ এই হারবল্লার মাধ্যমে আল্লারক বালাকে বৃশক্ষ করকে। তালের আফিদা অনুযায়ী গণতত্ব ছাড়া এমন আর কোনো পথ-পছা নেই, যার মাধ্যমে আল্লারে জমিনে আল্লার কালেমাকে বৃশক করা যেতে পারে। সব পথ-পছাই পরীক্ষা করে দেবা হয়েছে। সূতরাং গণতত্বই একমাত্র পথ, যে পথে সারা বিশ্বে পরীয়ত প্রবর্তন হতে পারে। হায়েক, এই শ্রেণীও গণতত্বকে কৃষক মনে করেন না। তাদের বক্তবা হল, গণতত্বের যে বিষয়তলো কৃষকি আমরা সেঙলো মানি না। আমরা কুরআন ও সুরাহ সম্বাত পণতত্ব মানি।
- ৪. গণতন্ত্রের সাথে ছড়িত কোনো কোনো ধার্মিক ব্যক্তিত্ব এই ব্যবস্থাকে এ পর্যায়ের কুকরি তো মনে করেন কিন্তু তাদের বন্ধবার হন, তারা অপারগ হয়ে এই ব্যবস্থায় জড়িত হয়েছেন। যাতে এর মাধ্যমে মুকলমানদের হক ৩ অধিকারসমূহ ক্লা করা যেতে পারে। বিস্কুভানের ধর্মীয় রাজনৈতিক দিভারদেরও দাবি এই যে, তারা এই ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে

- পার্লামেন্টে না গেলে মুসলমানদের অধিকারের পক্ষে আওয়াজ তুলবে কে? মুখ খুলবে কে?
- ৫. এই ব্যবস্থায় জড়িত একটি শ্রেণী এ কথা বলে যে, দেশের আইন ইসলামী হলে গণতত্ত্ব ব্যবস্থায় শরিক হওয়া পাপের কোনো বিষয় নয়। মানে এরাও গণতত্ত্বকে কুফর মনে করেন না।

### গণতস্ত্রকে যারা কুফর বলেন তাদের দলিলসমূহ

পূৰ্বেই বলোছি যে, গণতম্ব বিশেষ একটি পরিবভাষা। সূতরাং এর সে সংজ্ঞাই বিশ্বাসযোগ্য হবে, যা পরিভাষা স্কুপদানন্দারীরা করেছেন। কেউ ইচ্ছামাফিক সংজ্ঞা দিলে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। ব্যবাধ পরিভাষার সেই অর্থই বিশ্বাসযোগ্য হয়, যার জ্ঞান স্টোটন তৈরি করা হয়েছে।

সুতরাং যধনই গণতন্ত্র পথটি বলা হবে, এর সেই অর্থ-রর্থই উদ্দেশ্য হবে, যা এর প্রধাননদারীরা বর্ধনা করেছে। যার তা আমার উপরে উল্লেখ করেছি। সেই সাথে এ কথাও স্পাইভাবে জেনে রাখা উচিত বে, এখানে আমার ইলামী পাতথা শামক কোনো লাক্রিক দর্শনের কথা করিছি। না যা গণতন্ত্রের সাথে ছাড়িত কোনো কোনো ধরীয় বারিল্ডের বছনা অনুযারী তারা ক্ষমতার এটেন বান্তবার করেনে। কারব ৬৫ বছর ধরে এই কার্য়নিক রূপ বইরের তেতর মন্যাইবছ রয়েছে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোখাও তার রূপ দাঁছাতে পার্রেলি। তাই এটা আমাসের আলোচনার বিষয় নর। (র্যাচিও আমাসের স্বালানার বিষয় নর। (র্যাচিও আমাসের আলোচনার বিষয় নর। (র্যাচিও আমাসের স্বালার, বিষয় নর। ব্যাহার স্বালার, বান্তবার এবং মদাশালাকে ইলামী বান্তবার স্বালার, বান্তবার এবং মদাশালাকে ইলামী স্বালানা তামেনই অসম্ভর, যেমন অসম্ভর মৃতিধরকে ইলামী মূর্তিব্যর এবং মদাশালাকে ইলামী স্বালানা আমাসের আছে। আমাসার বাধানে প্রতিত্য রাহার যাতে একর আরাজ্যালা করিছি, যা ৩৫ বছর ধরে কার্যন্ত বান্তবারন হরে আগছে। যাতে একর ধরীয় মনতলোভ পরিক রয়েছে। নিম্যন্তবার বান্তবার আরার প্রতিতিত ও

### গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার পরিভাষাসমূহ ও তার মর্ম

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রণয়নকারীরা সাধারণ মুসলমানদেরকে বেশি ধোঁকা নিয়েছে ভালের প্রধানকৃত পরিভাষার মাধ্যমে। এরা এঞ্চলাকে অভ্যন্ত চুকুতার সাথে ব্যবহার করে থাকে। কোনো মুসলমান এই পরিভাষাগুলার কর্ব ও মর্ম বুখলে গণতান্ত্রের তাভগর্বা ভার নিকট নিবালোকের নায়া স্পাই হয়ে যাবে।

### শরীয়ত অর্থে আইন

ইসলামে 'শরীরত' শব্দটি যেই আর্থ ব্যবহৃত হয়, গণতত্ত্বে একই অর্থ 'আইন' শব্দটি যারহৃত হয়। যেমন আমরা বলে প্রান্ধি, এ কাজটি পরীয়ত সম্বত, এ কাজটি পরীয়ত পর্যবাদ্ধি, । গণতাত্তিক সকরত যাবছার কার হয়, এ কালটি আইন সম্বত এবং এ কাজটি আইন বিরোধী। শরীয়তে হ্যান্মানী অবীকারকারী যেমন শরীয়ত থেকে থারেজ হয়ে বায়, তাঙবা না করলে তার শান্তি মৃত্য়। তেমনিভাবে গণতত্ত্বের মারকারতে বিশ্বের্যাইর বলা হয়। তাঙবা না করলে তারতে কাইনাইর বলা হয়। তাঙবা না করলে তারতে তার শান্তি কেন্টাই যা কাশ্বিরের মুসলমানদেরকে দেয়া হছেছ। পানিভাবে তার শান্তি কোটি যা সোয়াতবাদী এবং ছামেয়া হাকসার ছাত্রীদেরকে দেরা হয়েছে। অর্থাৎ এই শরীয়তের রক্ষী কেনাবাহিনীর হাতে জনগণের সম্পদকে শণিবতের মান করেছে। কর্থাৎ এই শরীয়তের রক্ষী কেনাবাহিনীর হাতে জনগণের সম্পদকে শণিবতের মান সাব্যব্য করে কট কেনা আরু বিল্লোইগলেরকে হতা। করা।

### আকিদা অর্থে চিন্তাধারা (নজরিয়া)

'আন্দিন' শদটি শরীয়তে যেই অর্থে ব্যবহৃত হয়, গণতত্ত্বে একই অর্থে 'চিজাধারা'
শদটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এজন্য গণতন্ত্রী কোনো ব্যক্তি যধন এ কথা বলে যে,
আমার চিজাধারা এই, তার অর্থ সে বলছে, আমার আঞ্চিনা এই।

### হালাল অর্থে 'আইন সম্মত'

মুহাখ্যনী পত্নীয়তে ঘেডাৰে 'হালাল' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তেমনিভাবে গণভাৱের শনীয়তে 'আইন সন্মত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সূত্রাং গণভাৱিক সকলের ব্যবহায় যদি বলা হয় 'মদ বিক্রি করা এবং মদ পান করা আইন সন্মত', এব আর্থ হল গণভাৱের সমাজে মদ পান করা এবং মদ বিক্রি করা হালাল। এবা আর্থ সালী লেনাদেন করাও হালাল।

### হারাম অর্থে 'বেআইনি'

মদ্যগায়ীর সাজী থাকা সত্ত্বেও আদি হেরাখাত করা 'বেআইনি'। এ কথার অর্থ হল, সাজী থাকার পরত মদ্যগায়ীকে আদি হেরাখাত করা হারার। শাস্ত্রীয়ত সাজী বিদ্যানা থাকার পরত বিবাহিত যোনারারি, নাজি-কৃষ্ণকে গুল্তারাখাত করা হেত্যাইনি। এ কথার অর্থ হল, গণতব্রের শারীরতে এমন করা হারাম। এমনিভাবে আন্তাহের ভামিনে আন্তাহক রালেমা বৃগন্দ করার জন্য ভিত্তাদ করা ফেআইনি, অর্থাৎ জিহাদ করা বাব্যায়।

### ফর্য অর্থে ডিউটি (Duty)

গণতন্ত্রের শরীয়তে যখন ভিউটি শব্দটি বলা হয়, এর অর্থ হল এই কাঞ্চ করা তার উপর ফব। এমনন্তি এই ফরব আনার করাকে ইবালতও বলা হয়। এই দায়িত্ব পাননে কোনো প্রকার ক্রটি হলে অথবা একেবারে বাদ দিলে, পুলিও পাননাহিনী এটাকে শান্তিযোগ্য মনে করে। মুহ্যম্যাদ সান্ত্রাক্রত আনাইবি প্রসাসন্তামের পরীয়তে এই অর্থের জন্য 'ফরব' পদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো বিষয়কে নিজের উপর এমন আবশ্যক জ্ঞান করা যে, তা করার ঘারা 'লাভ ও প্রতিদান' প্রান্তির ইয়াকিন করা, আর না করার কারণে 'কভি, গুনাহ ও শান্তি' গাওয়ার আবিদা বাখা।

### ভোট কি শরীয়ত সম্মত পরামর্শ

বর্তমানে কোনো কোনো ব্যক্তি এই কুফরি ব্যবস্থাকে ইসলাম প্রমাণের জন্য গণডাত্ত্বিক নির্বাচনকে ইসলাম প্রদন্ত শুরাদর্শনের সমার্থক প্রমাণ করতে চান এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে পবিত্র কুরখানের এই আয়াত শোনান-

# إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَالَنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমরা আমনতকে তার প্রাপকের নিকট পৌছিয়ে দাও। সেরা নিসা: ৫৮।

আর ভোটও একটা আমানত। এজন্য এই আমানতও তার প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।

আসুন, নির্বাচন ও শরীয়ত প্রদন্ত পরামর্শের দর্শনের মাঝে কডিগর মৌলিক পার্থক্য জেনে নিই। এতে আমরা জানতে পারব যে, ভোট সভিাই কোনো আমানত অথবা পরামর্শ কি না। নাকি এটি একেবারেই ভিন্ন একটা দর্শন।

- ইসলামে পরামর্শ নিছকই একটি রায় । এই রায় গ্রহণও করা যেতে পারে প্রত্যাখ্যানও করা যেতে পারে । পকাত্তরে গণতত্ত্বে যে ভোট গ্রহণ করা হয়, এতে সংখ্যা গরিচের ভোটকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না ।
- ইসলামে যাদের সাথে পরামর্শ করতে বলা হয়েছে, তারা এমন ব্যক্তি হবেন, মাল্লাহ তায়ালা যাদেরকে পরামর্শ ও রায় প্রদানের যোগ্যতা দান করেছেন।
  পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় ভোট সবার অধিকার। জ্ঞানী-মূর্ব,

ব্যাতিচারী-আল্লাহর ওলী, কাঞ্চের-মুসলমান সবাই সমান। গণতত্ত্বে এদের সবার মান এক বরাবর।

- পরীয়তের আলোকে মুসলমানদের বিষয়ে কক্ষের, মুরতাদ ও জিদ্দিক পরামর্শ
  দিতে পারে না । কিন্তু গণতাত্তিক সরকার ব্যবস্থায় এরা সবাই সামান অধিকার
  রাবে । মুসলমানদের বিষয়েও এরা পরামর্শ দিতে পারে ।
- ৪. কোন কোন বিষয়ে পরায়র্শ করা হবে, ইনলামে তা নির্দিষ্ট রয়েছে। যেমন বিদের মৌনিক নীতিমালাভাগার উপর পরামর্শ করা যার না। ববং এতাবার উপর বহার আমল করা হবং এতাবার উপর করাকার নামানিক বার করাকার ক

### গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দৃষ্টান্ত

কতিপর বখাটে হারাম ও অবৈধ কোনো কাজ করার জন্য একত্রিত হয়েছে এবং এই দিয়াজ হয়েছে যে, থবার এই হারাম কাজ কে করবে। বারের চ্ছান্সনাল অনগণ করবে। বারেরে, চন্দাপনে করার দল, আপদারা বানে এই হারাম কারের জন্য তেটি দিবেন, এবার সেই করবে। এবন যদি কোনো ব্যক্তি এবদার দায়িত্বে এ কথা বলে যে, এই এটা কর্মান দাঁড়িব্র এ কথা বলে যে, এই এটা কর্মান দাঁড়িব্র এ কথা বলে যে, এই এটা কর্মান বি আর করার ক্রামন ভালপিনই বলুন, হারাম কারে পরামর্শ করার কি ভারের আহে; এটাকে কি আপনি আমানত কর্মবেন?

### শরীয়ত ও গণতন্ত্রে চুক্তি এবং সমঝোতা দর্শন

কুষ্যরির দাসত্ত্ব, জিহাদের প্রতি খুণা আর জীবদের প্রতি মায়া— মুসলমানদেরকে এ পরিমাণ ইনিমদা করে দিয়েছে যে উন্থল ও ইন্সদারই (Principles & Values) উপ্টে গিয়েছে। গাঞ্জনাকে সম্মান বাল দেয়া হরেছে আর প্রাথীনতাকে মাধীনাতা । বর্তমানে গণতান্ত্রিক লোকেরা বিধ্বীদের দাসত্ত্ব এবং তাবের সাথে জোট করাকে সমবোতাত ছিকি হলে থাকে এবং সীরাতের বিভিন্ন ঘটনার সামনে-পেছনে কর্তন করে দলিল দেয় যে, রাসূলে কর্ত্তীন সায়ালালাক আলাইছি ভয়াসাল্লামত মাদীনার ইছ্টাদিরে সাথে ব্যাহিক করের দলিল দেয় যে, রাসূলে কর্ত্তীন সালালাক স্থাতি ও সমধ্যেতার সাহালাক আলাইছি তারাসাল্লামত মাদীনার ইছ্টাদিরে সাথে ইটি করেন্ত্রিগেন। বলা বাহন্য, আসলাক ইতিও ও সমধ্যেতার সাহালা করিব ক্রম্তেলন-

#### হানাফী মাযহাবের সংজ্ঞা

الصُّلُّحُ تَوْكُ الْقِتَالِ مُؤَقَّتًا

একটা সময় পর্যন্ত কিতাল না করার সমঝোতা করা। (বাদারে সানারে: ৭/১০৮)

#### মালেকী মাধাহাবের সংজ্ঞা

صلح الحربى مدة ليس هو فيها تحت حكم الاسلام

হরবিদের সাথে একটা সময় পর্যন্ত সমধ্যোতা করা, যেখানে তারা ইসলামের আইনের অধীন হবে না। আপুশার্হল কারীর যাতা হাশিয়াত্বল মাসুকী : ২/২০৬।

### শাওয়াফেদের সংজ্ঞা

مصالحة أهل الحرب على ترك القتال منة معينة بعيض أو غيرة سوام

فيهم من بق منهم على دينه ومن لم نق

হরবি কাফেরদের সাথে একটা নির্ধানিত সময় পর্যন্ত কিতাল বহ রাখার উপর সমজোতা করা, কোনো জিনিসের পরিবর্তে অথবা বিনিময় ছাড়া। চাই তাদের মধ্যে ভিন্ত তার ধর্ম খীকার করুক বা না করুক। মালাকিল মহাজার ১৫৮৬

### হামলীদের সংজ্ঞা

্তিত্রত ধেঁবা চিক্তি কর্মা পর্য তি থাত্রিয়া কর্মক তুরু ক্রান্ত করি। কর্মক পর্যন্ত ক্রিকাল না করার উপর ক্রমেন্ত্রো করা, কোনো জিনিসের পরিবর্তে অথবা বিনিমন্ত্র ভাতা (১২) –মুগনী : ১/২০৮/

### ইয়াম ইবনে কাইয়াম রহ, এর সংজ্ঞা

হানি নির্দেশ্য কর্মার কর্মার কর্মার ক্রিট্রিট্র কর্মার ক্রিট্রেটর ক্রিটের ক্

এজন্য হবতে ফুকাহারে কেরাম সনস্বোতাকে 'মুরানাআত'ও (১০০১৮) বলেছেব।

যার অর্থ একটা সমারে জন্য কালেজন সাথে কিতার ও জিয়ান বর রাখা আর্থান কিরামা এবা বাবা আর্থানিক জিয়ান বর রাখা আর্থানিক জিয়ান বর বিবারে এক

যত বে, এই চুক্তি ও সমবোতা নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত হবে। সেই সাথে এ

বিষয়টিও শরণ রাখা উচিত বে, সমন্ত ইমানের নির্দ্ধি সমবোতা কেবে সেই

অরম্বার্থ বৈধু, থোলাক ইসলামেক বোলা আরমা ও উপকার রয়েছে। এ ছাড়া

সমঝোতা করা ভারের নেই। অর্থাং শাসকশ্রেণী যদি তথু তাদের বিশাসিতার জন্য

এবং তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য এই সমবোতা করে, তবে এটা

কোনোভারেই বিশ্ব প্রবা।

### উদাহরণ '

এবার এই সরখোতাকে করনা করন যা হয়রত কুকাথারে কেরাম বর্ণনা করেছেন।
ইসলামী সপকর কাম্পেন্সকে দেশের পর দেশ ছার করে সেখানে ইসলামী সরীয়ত
প্রতিষ্ঠা করে চন্দ্র । এক পরিয়ে বর্পিছা উপরির করেলে যে, এবন মুক্তাইিলের
কিছু সময় বিশ্রাম প্রয়োজন। অথবা রসদ সক্ষরের জন্য কিছু সময় মুদ্ধ বিরতি
দেয়া প্রয়োজন। অথবা রে কওমের উপর আক্রমণ করতে হয়েছ, তাদের ইসলার
প্রহারে আপা রয়েছে। অথবা তাম চান্ত্র পিতি আক্রমণ করতে হয়েছ, তাদের ইসলার
প্রহারে আপা রয়েছে। অথবা তাম চান্ত্র পিতি আক্রমণ করতে হয়েছ, তাদের ইসলার
প্রহারে আপা রয়েছে। অথবা তাম চান্ত্র পিতি আহে ইতানী ইতানি হিতানি। এ
ধরনের পরিস্থিতিতে কাক্সেররা তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য সমকোতা মুক্তির
আবেদন করে। বিনিয়া তাদেরকে বলেন, আমি তোমানেরকে এই পার্তে কিয় সমরের জনা হিছে বিভিন্নে প্রায়েমা অধীন হবার আমানেরকে সামার বিবং
কিন্তু তোমানের দেশে আমানের ইনলামী আইন চলবে। অথবা এই সূত্রত হতে
পারে বে, ধেরাজ যা খাজনা নাও আমরা তোমানের বিক্রতে কিছু দিনের জন্য
কিতাল মুলতার করিছ।

এটা হল ফকাহায়ে কেরামের কিতাবে বর্ণিত সমঝোতার রূপ।

আর বর্তমানের অবস্থা হল এই যে, আমরা কাফের বিধর্মীদের কাছে মিনতি করতে থাকি যে, আমানেরকে বঁটেচ থাকতে দাও । আমানেরকে জানে মেরো লা। আমরা তোমানের দাজালানী নিউভয়াই কর্তারের অধীনে জীনৰ মাপল করতে রাজি আছি। আমরা তোমানের আনুগত্য করব। আরাহর কুরআনের পরিবর্তে জাতি সাং শরতালী চার্টারকে মনে প্রাণে মেনে নেব। বৈশ্বিক সম্পর্ক ইসজামের পরিবর্তে জাতি সংখ্যে সার্বাচিকাংকর স্ববিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা করব। আজ্ঞাতিক মারতানী প্রতিষ্ঠান করে। আজ্ঞাতিক মারতানী প্রতিষ্ঠান করে। আজ্ঞাতিক মারতানী প্রতিষ্ঠানকে। আজ্ঞাতিক মারতানী প্রতিষ্ঠানকে। আজ্ঞাতিক মারতানী প্রতিষ্ঠানকে। আজ্ঞাতিক মারতানী প্রতিষ্ঠান করে। আমানের প্রতিষ্ঠান বিশ্বছা জারি করব এবং এতারো ক্রাক্তমন্তবানের সম্ব পরে। আমানোর দেশে বুলি বাবছা জারি করব এবং এতারো নিরাপত্তার জন্য আমানের পূলিশ ও সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করব। আমরা কান্তেছেনের সেই আজি করব এবং ওলাকে। স্কালাক প্রতিষ্ঠান করে বিশ্বছা জারি করব এবং ওলালা নিরাপত্তার জন্য আমানের প্রত্বাচন করব এবং ওলাকে।

একটু কল্পনা কল্পন, কোথার ইসলামী সমধ্যোতা এবং চুক্তি আর কোথায় বর্তমানের কাফেরদের জোট। কাফেরদের সাথে জোট গঠনকে সমধ্যোতা ও চুক্তি বলা ইসলামী পরিভাষার স্পন্ত বিকতি তোহরিঞ্জ)।

### গণতন্ত্রের পরিভাষা না বোঝার ভয়ানক ফল

পণতান্ত্রর পরিভাষাওপো নিয়ে গভীরভাবে জিন্তা না করার কারণে এই ক্ষতি হচ্ছে 
যে, ওলমারে কেরামের নিরুট খবন কোনো মাসবাদারা যা পতবার জিন্তামী করার 
হয়, তারা গণতান্ত্রিক পরিভাষণতানা সামানে রাখে না, যা এই বাসহায় রাচণিত 
রয়েছে। বরং তারা পরীয়েতের পরিভাষ সামানে রোব ফততা্যা দেন। বিহুয়েটি 
বোরার জন্য এপানে কয়েকিট দুর্টার পেশ করছি। যার খারা এ বিহুয়টি শাইভাবে 
বুলে আদানে যে পোলারে কেরাম যে ফততা্যা দেন, সাধারণত এ ক্ষেম্র তাদের 
অসাপ্তা না থাবলেও পরিভাষার পরিবর্তনের কারণে সাধারণ মানুব থোকা খাছেছ। 
প্রপ্ন । জনামারে কেরামের নিরুট যদি ফততা্যা জিজানা করা হয় যে নিম্লোক হারাম 
ক্ষাপ্রতা না বাব করানের নিরুট যদি ফততা্যা জিজানা করা হয় যে নিম্লোক হারাম 
ক্ষাপ্রতা করা কেনা ।

- পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর কুফরি ব্যবস্থা এবং সৃদি কারবার রক্ষায় ভূমিকা
  পালন করা কেমন?
- পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর নাইট ক্লাব, মদ্যশালা, পভিডালয় এবং নাচগানের আসরে নিরাপরা দেয়া কেমন?
- পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কেমন?

বলার অপেক্ষা রাঝে না, ওলামারে কেরাম উপরোক্ত প্রস্নুওলোর এই উত্তরই দিবেন বে, উল্লেখিত কাজগুলো হারাম এবং কবিরা গুনাহ। আর কবিরা গুনাহে সহযোগিতা করা হারাম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তারালা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ

গুনাহ ও অন্যায়ের (তিন্তির) উপর পরস্পরে সহযোগিতা করবে না । সেরা মায়েদা : ২ট

সূতরাং হারাম ও অবৈধ কোনো কাজে সাহাব্য-সহযোগিতা করাও কবিরা গুনাই।
ফতওয়ায় সাধারণত এতটুকুই উত্তর দেয়া হয়, মতটুকু প্রশ্লে চাওয়া হয়েছে বা
প্রশ্লের সাবে মতটুকু সম্পর্ক রয়েছে। প্রশ্লে গেহেন্ড তথু এই কাজতলো সম্পর্কে
ক্বিক্তাসা করা হয়েছে, সূতরাং এই কাজতলো কবিরা গুনাহ। আর আহলে সুনাত
ধ্যাক্ষা ভাষ্যাসত আর্ক্রিয়া হল-

### لايكفر مسلم بذئب مألم يستحله

কবিরা শুনাহ করার কারণে কোনো মুসলমানকে কাফের বলা হবে না, যতক্ষণ না সে ওই কাজকে (কবিরা ভনাহকে) হালাল ও বৈধ মনে করে।

প্রশ্নকারী প্রশ্নই করেছে অসম্পূর্ণ। এজন্য উত্তরও পেরেছে অসম্পূর্ণ। বিদ্যমান কুফরি ব্যবস্থা সামনে রেখে পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন এভাবে হওয়া উচিত ছিল:

এমন 'কালেমাওয়ালা' ব্যক্তি, বাব আফিলা হল বিশেষ একটা শ্রেণীতে প্রবেশ করার পর অথবা বিশেষ একটা চাকরি নোয়ার পর নিয়োক কাঞ্চ তার জন্য তথু হালাবেই লয় ববং পজিল ক্ষব (Duty) এব মর্থানা যাখে । মার এ কর কাঞ্চ করতে গিয়ে কথানো মুকলমানের জীবন নেয়াও কি তার জন্য বৈধ এবং নিজের জীবন উৎকর্গ করা তার দায়িত্ব এবং সৌভাগ্য ও শাহদতের বিষয় হয়; কাঞ্চতনো নিম্নে উল্লেখ করা হল

১. সূদি কারবারী এবং সূদি কেন্দ্রের (যেমন ব্যাংক ইত্যাদির) নিরাপত্তা বিধান করা এবং নিরাপত্তা বিধান করাকে নিজের জন্য করব জ্ঞান করা ? এর হেফাজতের জন্য যে কোনো সুফলমানের জীবন নেরা কিংবা নিজের জীবন দেয়াকে পবিত্র দায়িত্ব মনে করা ?

<sup>&</sup>quot; الشرح النيسر على الفقهين الأبسط والاكبر للامام أبي حقيقة رحبه الله عليه : الجزء الاول. بيان أمول الاينان. بأب لايكفر مسلم بذلب ماكم يستحله

- নাইট ফ্লাব, মাসাজ দেউার, মদ্যশালা, পতিতালয়, নাচগানের কনসার্টের পাহারাদারী করাকে নিজের জন্য আইনসমত বা হালাল মনে করা এবং এটাকে নিজের ভিউটি বা করব বলা কেমল?
- ৩. এমন আসর-অনুষ্ঠানের পাহারাদারীকে নিজের জন্য আইনসম্মত (হালাল) মনে করা যেখানে মহান ব্যক্তিভুদেরকে (হুধরত সাহারায়ে কেরাম) গালি দেয়া হয়, যাদেরকে ভালোবাসা প্রতিটি মুসলমনানের অবিদার অংশ, তা কেমন?
- ৪. অফিসার বা উর্ধেতন ফর্মকর্তাদের নির্দেশে পরীরান্তের আইন বান্তবায়নের দাবিদার এবং কুরাখান পড়ুয়া মাসুম নিরুক্ষাথ-নিরাপারাধ মেয়েদেরতে হত্যা করা, মসজিদে আক্রমণ করাকে নিজের জন্য হালাল ও আইন সম্মত মনে করা, করা, মরুর্বায়তের আভিদার হেকাজত এবং সাহাবায়ে কেরামের মর্ঘাদার হেকাজতের জন্য পার্বে নেমে আসা মুনলমানদের উপর গ্যাস নিজেপ, গরবা গানি নিজেপ এবং দার্গি চার্ক করাকে নিজেদের জন্য আইন সমত বা হালাল মনে করা ক্ষেমন্ এবং এ করা বলা যে আমরা তো আমানের অভিনার্ত্রনের নির্দেশ্য পার্বিন করাছি?

উন্তর : এইভাবে যদি প্রশ্ন করা হয় এবং বান্তবভাকে সঠিকভাবে বর্ণনা করা হয়, তো উন্তরের ভেতরও নিঃসন্দেহে ভিত্রতা আসবে।

উপরে উল্লেখিত কাজগুলো যে কবিরা ভলাই, এতে গুই সব সরকারি ও দরবারি আলেমদেরও সন্দেহ নেই যারা প্রতিদিন এমন সব ফতত্ত্বা প্রদান করে থাকে। যার পুরো কাদান আমেরিকা, ভারত এবং তাদের মিররা লাভ করে থাকে। সূতরাং এই সব কাছ ঘণৰা সর্বস্বামতক্রমে কবিরা জনাই, তো এ বিষয়ে সমস্ত ওলামারে কেরাম একমত যে, কবিরা ভলাইকে যে কোনো ধরনের আখ্যা খারা নিজের জন্য হালাল ও বৈধ্য মনে করা ফুকরি। এমন কুফরি যা নিস্তাত থেকে থারেজ করে দেয়, রের করে করে

গণতাত্মিক সরকার ব্যবস্থার যেই রূপটি দাঁড়ার তা হল, পুলিশ হোক কিংবা সেনারাহিনী, তারা যে ভিউটিই দিক না কেন, বিশেষত গণতরের পরীয়ত যেই ভিউটিকে দারের এবং হালাল (আইন সন্দত) সাবারকারত কেরছে, শৈনিকরাও সেই ভিউটিকে নিজের জন্য জায়ের এবং হালাল (আইন সন্দত) মনে করে থাকে। ইমারতে ইসলামীরার বিকল্পত আমেরিকার সলী হওয়া, সুসলমানেদারক হত্যা করার পেত্রে কাকরাকের সাহায্য করা, এই শৈনিকেরা নিজেনের জনা আইন সন্দত বা হালাল মনে করত। এমনিভাবে জামেরা হাক্যনা এবং সোরাতে পরীয়তের আইন এবর্ডনের দাবিদারনেরকে হত্যা করা, তানের ধন-সম্পদ শুট করা, তানের মেয়েদেরকে ছুলে নেয়া— এশব শৈনিকরা নিজেনের জনা আইনসন্দত বা হালাল যানে করে বরেছে। কোনো শৈনিক যদি সুসলমানের বকতকে এই অপবায়ার বৈধ মনে করে ব এরা সন্ত্রাস, তবে ভাসের এই বাবা ভাসেরকে কুফরি থেকে বাঁচাতে

পারবে না। এর বিস্তারিত আলোচনা এবং দলিল প্রমাণ আরো পরে সংশ্লিষ্ট আলোচনার আসবে।

তবে কোনো পুলিশ বা সৈনিক যদি এসৰ শরীয়ত পরিপত্তি পদক্ষেপকে হারাম মনে করে, নিজেকে অপরাধী খীকার করে এবং হারামকে হালাল সাবস্ত করার অব্যাহ লিঙ্ড না হয়, তবে আকে কাফের বলা যাবে না। বরং আকে তথু ফাসেক বলা হবে।

হাাঁ, তাকে এ কথা ভাষতে হবে যে, আমি অনেক বড় কৰিবা ভনাহে পিন্ত, করনে আন্তান তালালা আমান উপর ভাষত অসম্ভ ইবেন। সেই সাথে তাকে বন্ধ করিবাটি আনে বাখতে হবে যে, আনেক ক্ষেত্রে এই অপরাধিতলো এতই ভাষ্ণর যে, এতলোকে হালাল ও বৈধ মনে না করলেও— তথু পিন্ত হওয়াটাই কুকরি। যেমন কাম্পেরস্করেক, পুলি করার জন্য সুন্দয়নানেরকে হত্যা করার ত্বা প্রকাশ নাম্প্রকাশন করা অপ্রাপনিক স্থান বিশ্বরে বিভাৱিত আত্যোগনা করা অপ্রাপনিক

### আলোচনার সার নির্যাস

ইবলিনি এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থান্ত মুগলমানদেরকে ফাঁসিরে দেয়ান কাজটি সাধারণ মান্তিকের কোনো মানুকের ছিল না। সে এমন ধূর্ত এবং চতুর ছিল দে, পাতানী জার মিজিকে বিদ্যাৎ গতিতে চলত । সে ইসলামের গলিবছার, ইসলামী আফিলা এবং মুগলমানদের মেজাই-একৃতি গতীরভাবে অধ্যারন করেছে। একগর সে এই গণতান্ত্রের জন্য এমন সব পরিভাষা চালু করেছে, বাহাত যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয় না। আর তারা এক্ষেত্রে যথেতি গরিমাণ সফলতাও অর্জন করেছে। সাধারণ মানুল তো পারের কথা, তারা অনেক আচানাকে পর্বন্ত বোঁকা নিতে সকল হারেছে। ইসলাম ও গণতান্ত্রের মানে বেসন জারগায় শন্দিক ও বাহিক লানুণাতা বা মিল (Similarity) ছিল, সেখানে তারা ইসলামকে এহণ করেছে। আর খেখানে উভয়ের মানে বৈপরিষ (Contradiction) ছিল, দেখানে পুরো কাঠামোটাই বদলে ফেলেছে এবং এমন সব পরিভাষা ব্যবহার করেছে যে, বাহিকভাবে ইসলামী মুলনীতির সাথে কোনো প্রকার বিরোধ ও বৈপরিত্ব দেখা যায় না।

এ কারণেই একজন সৈনিক, পুলিপ, জজ, উকিস, পার্লামেন্ট মেম্বর একদিকে এ কথা স্বীকার করে যে, উপরে উল্লেখিত বিষয়তলো হারাম। কিন্তু অনাদিকে এই হারামকে মেনে,নেরা, এর সম্মান করা এবং ক্ষমতাবলে এই হারামকে মার বাতবায়ন করার পানা আনে, সাথে সাথে এই পরিভাষাকে পরিবর্তন করে ফেলে এবং বলে, এটা 'আইনি ও কানুনী' বিষয়। অথক এই একই অর্থ-মার্ম ইম্লামী

পরিভাষা 'হালালের'ও। তারা অতি সহজে ও অতি সাবাদিলভাবে আল্লাহ কর্তৃক হারামতে হালাদ মনে করে। এরগর আমল করা। ও আমল করানোকে ফরম সাবাত্ত করে। এর মোকারেলার প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ও সপত্র গড়াইকে জিহাদ বলে। আর এর জদা যে কোনো কালমোভয়ালা মুক্তমানকে হত্তা করা, মুসজিয়ে তাল বর্ষ্বা করা, মাদরাসার উপর আক্রমণ করা, কুরআন পতুরা নিঃম্পাণ ও নিরাপরাধ মেয়েদেরকে রক্তের প্রত্তেভ ভাগিরে দেয়া– নিজের জন্য তথু আইন সম্মত ও হালাদিই মনে করে না বহু কর্ষর এবং ইবাক্ত মানে করে।

এটা তথু তাদের আমলই নয় বরং তাদের চিন্তাধারাও (আফিনা) বটে। এই আইনের আনুগত্য, এই আইনকে পবিত্র জ্ঞান এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ তার ঈমানের (গণতান্ত্রিক মতবাদের উপর ঈমানের) অংশ।

এবার চিস্তা করুন, চধুমাত্র পরিভাষার পরিবর্তনের যারা এই গণতন্ত্র কত অসংখ্য কৃষ্ণরিকে তার বন্ধে দুর্বিজ্ঞান সান্ধারাক আলাইবি গুয়াসায়াবের গোলামদেরকে কিভাবে বিশ্বনায় ফেলে রেখেছে। এখানে একটা কৃষ্ণরি নয়, সহয় কৃষ্ণরি বন্ধা, সত্তর কৃষ্ণরি করে তারা এই কৃষ্ণরির নাম পরিবর্তন করেছে। কিছু বাস্তবতা স্পান্ধী এবং পরিজ্ঞার।

একটি থাবা : আন্তাহ ভারালা ভাঁর বিধিবিধান প্রিয়তম নবী হয়রত মুহাম্মাদ সারারাহ আলাইছি ভারানারামের মাধ্যমে যেভাবে প্রেরণ করেছেন, পুলিপ, সেনা সদস্য এবং অন্যরা আল্লাহার বিধিবিধান শেতাবেই স্বীকার করে। এই আকিনা দালন করা সাক্ষেও ভাদের আমলকে কিভাবে কুম্বরি বলা যেতে পারে? কবিরা গুনাহ করার কারণে বেশির চেরে বেশি ফানেক বলা যেতে পারে?

ধার্ম্মর উন্তর : আমরাও এ কথা মেনে নিছিছে যে, আল্লাহর সমস্ত বিধি-বিধানের উপর এনের ঈমান রয়েছে : কিন্তু আপনাকেও এ হাকিকত ও সত্যাতাও বীতার করতে হবে যে, সেই শরীয়েতের (আইন) উপরও তার ঈমান রয়েছে, যা তাকে গড়ানো হয়েছে । সেই আইনের প্রতিটি কুকুমের উপর আমন করা এবং জনগণকে আমল করতে বাধ্য করাকে করব এবং দারিত্ব মনে করে । তানের আকিলা ও বিশ্বাস হল, এই আইনের জন্য জীবন সেয়া এবং যে কোনো কালেমাওয়ালা মুন্দমানের জীবন দেরা তার জনা হালেল এবং বৈধ । যদিও এই দারিত্ব সৃদি করিবার রক্ষা করা, ঘেনার আদর হেফাজত করা এবং আল্লাহ ও তার রাসুনের দুশ্বমন আমেরিকানসেরকে পাহারাদারি করা থোক । এমতারস্থায় আমলী সূরত (কার্মার্মাণ এই বস্তু যে, কোনো ব্যতি যদি একই সময়ে অন্য কোনো পরীয়তও মানে, তবে কি সে কুন্দমান হতে পাহার ।

নেই সাথে এ বিষয়টিত সক্ষণীয় যে, ইসলায়ের উপর এই শ্রেণীর ইমান কট্টুকু, আর এই গণতান্ত্রিক সূদি থাকেইব পরীয়েতে উপর ইমান কটটুকু সামান কটটুকু পানান কটটুকু পানানার কিবানের ক্ষণা বিশ্বনের কথা বারা আল্লাহর নিবানের কথা বলে, পরীয়ত প্রবর্তনের দাবি করে, এরা তানের জীবন দেয়াকে করম মনে করে। এরা এই কুমন্তি নিয়ার ও কুমন্তি সরকার বারহার হাকা করাকে ইবাদত মনে করে, মুল তা গীকারত করে। তানের সমত্র ভাগুনিতা এই সুলি সরকার বারহার প্রতি। এর রিট বার্কি রাখার জন্য তারা নিজেনের জীবন উত্তপর্ব করাকে ইবাদত মনে করে। যারা এই রিটের বিরুদ্ধে চালোক করে, তানের জীবন নেয়াকে হালাল ও বৈধ বলো। হোক নেতার বান্ধ্য করিব। তার বান্ধ্য করে বান্ধ্য করে।

এবার বনুন, কোন ধর্মের উপর এদের ইমান বেশি? নিরসন্দেহে গণভারিক সূদি দারীয়ত বা সনি আইদের এতিই এদের ইমান বেশি। আর এতী তথু এদের আমাল ও কর্মই নর, এটা এদের চিন্তাধারা ও আকিদাও। যার উপর সে পণপথও করে। এই আফিনার অপীভারকারী তদনই বলা যেতে পারে যখন সে ভানহেত ভলার মনে করে এবং এই কাজ থেকে নিজের বিভিন্নতা প্রকাশ করে। কিন্তু এখানে তো বিষয়টা পুরো বিপরীত, তারা এই কবিরা ভনাহকে ইবাদত এবং পরিক্র দারিত্ব মনে করে বকর থাকে।

### দাওয়াতে পরিভাষার ব্যবহার

মুখাখাদ সান্তারাহে আলাইবি গুৱাসারামের পরীয়তের ইমাননারপণ যথনই তাগুডি গণভারের ইমাননারদের সাথে কথা বদানে, তাদের গণভারের ব্যবহৃত পরিভাষা বাবহার করনেন না ।বাং একগানেক ইদানাম গিবলারার পরিবর্ধন করন। যাতে আমাদের সরকানা সাধারণ মুনগ্রানাগর জানতে পারেন বে, ইসলামের নামে তাদের সাথে কত করু ভারধা করা হয়ে। এই পরিভাষাভালা বুব বেদি বেদি ব্যবহার করুন, তাতে আন্তর্ধ করা বিক্রান্ত সাংগানিক পরবাত হার যার

এখানে আরও একটা বিষয় স্বরণ করিয়ে দিছি যে, মুহাম্মাদী শরীয়তে আমল আর 
আঞ্চিলা একমার ধর্তব্যের বিষয়। কেউ এগুলোকে যত সূপর নামই দিক। মদকে 
জুল, সুদকে বাবসা, তাততকে আমিঞ্চল মুম্মিনীন ইত্যাদি। শরীয়তে মুতাহ্বারার 
শান হল, সে এই মুরোপকে থামচে তুলে ফেলে দেয় এবং আসলের উপর ক্কুম 
জাবি ক্ষর।

ওলামারে কেরামের নিকটও আমাদের আবেদন, আপনারা এই কুফরি বিষয়ে আপনাদের ভক্ত-অনুরক্ত ও অনুসারীদেরকে অবগত করুন যে, কুফরিকে কুফরি বলুন। যাতে কেউ কুফরিকে ইসলাম প্রমাণ করে ইসলামী মূলগীতি ও ভিত্তির সাথে

### ইস্লাম ও গণতত্ত :: ৫৮

ইচ্ছামত আচরণ করার দুরুসাহন না করে। শাআয়িরে ইসলাম ও ইসলামের প্রতীক ও নিদর্শন নিয়ে উপহাস করার এবং আল্লাহর 'হন'কে হিন্ত্রেতা ও পাশবিকতা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে না পারে।

মূল কাজ হল, 'সুরতে মাসআলা' গভীরভাবে বোঝা অত:পর পবিত্র শরীয়তের আলোকে তার বিধান স্পষ্ট করা।

### · আসলাফে উন্মত ও কালের মনীধীদের দৃষ্টিতে গণতত্ত্ব

এবন দেখা যাক, গণতম্ব সম্পর্কে আসলাকে উম্মত ও কালের মণীয়ীগণ, যারা আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা, তারা কি বলেছেন। তারা দীন আমাদের চেম্নেও অনেক বেশি বুঝেছে এবং দীন সম্পর্কে অনেক বেশি জ্ঞান রাখডেন।

হয়রত শাহ অলিউল্লাহ মুহান্দিসে দেহলতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার
হজাতুল্লাহিল বালিগাহ' (ميلسة 'বাছের 'নিয়াসাতুল মদীনা' سيلسة
المدنثة)
المدنثة

শহর যথন জনবহুল হয়ে পড়বে, তাদের সবার রায় সুন্নাতের হেফাজতের উপর একমত হওয়া সম্রব নয়...।

বোঝা পেল, গণভাত্তিক সরকার ব্যবস্থা, যা সংখ্যাগরিচের মতামত বা পন্ধাবলঘনের মুখাপেন্দী, এখানে ইসলাম ও মুসলমানদের সফলতা প্রমাণিত করা ধোঁকবাজি চাডা আর কিচ নয়।

হাকীমূল উন্মত হয়রত য়াওলানা আশরাফ আলী থানভী রহয়াতুলাহি আলাইহি
বলেন-

ইসলামে গণতান্ত্ৰিক বাট্ৰ বলতে কোনো জিনিস নেই। নব্য আবিদ্ধৃত ও সুবিদিত এই গণতান্ত্ৰিক ব্যবস্থা নিৰুক্তই প্ৰতাৱণা। বিশেষত এমন গণতান্ত্ৰিক বাট্ৰ, যা মুসনমান ও বিশ্বী সদস্যব্যেৰ ভাষা গঠিত, সৌচ তো অবশাই অমুননিম বাট্ৰ। বিশক্তিক বানতী: ১৫২, অংকানুশ কতন্ত্ৰা: কিতাবুল জিচাগ/দিয়াসতে ইনগামীয়া অখ্যায়

২. মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

এরা বলে, এটা নাকি মজদুর ও জনগণের রাষ্ট্র। এটা নিঃসন্দেহে কুফরি রাষ্ট্র।। (আকায়িদুল ইসলাম: ২৩০)

 সাইয়িদ স্লাইমান নদভী রহমাতৃল্লাহি আলাইহি ইসলামী গণতজ্ঞের দর্শন প্রত্যাখান করে লেখেন

গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামের কি সম্পর্ক ? ইসলামী খেলাখনতের কি সম্পর্ক ? (এডেমোর সাথে ইসলামের জেলাই সম্পর্ক নেই ) প্রচলিত গণতন্ত্র তো সঙ্গদ শতান্ধীর পরে সৃষ্টি হরেছে। গ্রীকের গণতন্ত্রও বর্তমানের গণতন্ত্র বেকে ভিন্ন [বিল ৷ সুতরাং ইসলামী গণতন্ত্র একটি অর্থহীন পরিভাষা। আমি ইসলামের কোথাও পভিমা গণতন্ত্র পাইনি। তা ছাড়া ইসলামী গণতন্ত্র বলতে তো কোনো জিনিশই নেই। জানি না মরহম ইকবাল ইসলামের ক্রাহের ভেতর এই গণতন্ত্র কোধার দেখতে পেরেছেনং গণতন্ত্র একটা বিশেষ সভাতা ও ইতিহানের ফল। ইসলামী ইতিহানের এফে খোঁজা অক্ষমতা একাশ ।\*

- হযরত মাওলানা কারী মৃহাম্মাদ তাইয়িব রহয়াতুল্লাহি আলাইহি বলেন–
- এটা (গণতন্ত্র) আল্লাহ তারালার সিফাতে মিলকিয়াতে শিরক, সিফাতে ইলমেও শিরক।

শিরকের পথ অবলম্বন করে কি কেউ ইসালামের শির বুলব্দ করতে পারে? কথানাট না।

৫. হযরত মুক্ষতী রশিদ আহমাদ পৃথিয়ানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

এসব ফল ফসল পশ্চিমা গণতন্তের নিকৃষ্ট বৃক্কের(শান্তারায়ে খবিসা) উৎপাদন। ইসলামে এই কুফরি ব্যবস্থার কোনোই অবকাশ নেই। জিফানুল ফত*লা : ৬/২৬*।

৬. হ্যরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী শহীদ রহমাতুরাহি আলাইহি বলেন-ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের মিল নেই, তায় নয়। বরং গণতন্ত্র ইসলামের একদম বিপরীত বস্তু। বিলক্ষে মানাফো আওর উদলা হল: ৮/১৭৮/

হয়রত মাওলানা ইউসুফ লৃধিয়ানবী শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির 'আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল' গ্রন্থে এই মাসআলাটিও রয়েছে-

প্রশ্ন: হারামকে ইচ্ছাকৃতভাবে হালাল বলা, এমনকি ইসলামী বলার পরিণতি কি? আমি ১৯৯১ এর মে মাসে আমাদের জাতীয় এসেম্বলীতে পাশ হওয়া শরীয়ত

<sup>° –</sup>যাহনামা সানাবিশ- করাট : যে ২০১৩, সংখ্যা ১১, পুঠা ২৭-২৮, সম্পাদক মাওগানা হাতেয আহমান সাহেব । এ ছাড়াও দেখুন, মানামা সাহেল-করাচি, সংখ্যা ছল ২০০৬, সংকলন : মাওগানা পোলাম মুরস্মাদ রহ.

<sup>°</sup> ফিতরি হকুমাত, – মাওলানা কারী মুহাম্মান তাইগ্রিব রহ.

বিদের ৩য় অনুচহদের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাছিব। এই অনুচহদে বদ্দা হয়েছে যে, দারীয়ত অর্থাৎ ইসদামের বিধিবিধান, যা কুরআন ও সুদ্রায়র ধর্বান করা হয়েছে, পাকিজানের সর্বোচ্চত ও মৌলিক আইন হবে। তবে শর্ভ হল, রাজনৈতিক বাবস্থা এবং সরকারের বর্তমানের অবকার্টামো যেন প্রভাবিত না হয়। তার মানে, দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সরকারের বর্তমান অবকার্টামো প্রভাবিত হলে কুরআন ও হালীস প্রভাবিত হবে। রাজনৈতিক বাবস্থা ও সরকারি অবকার্টামোর ক্ষেত্রে সুপ্রিম সাঁ আইন ১৯৭৩-ই বলবং থাকবে।

মাওলানা সাহেব! যারা এই বিল বানিয়েছেন, অনুমোদন করেছেন, এই দেশে বাস্তবায়ন করছেন এবং এই বিল তৈরিতে যে সব ওলামায়ে কেরাম সহযোগিতা করেছেন, তারা কোন দলে পভবেন?

উত্তর : একজন মুগলমানের কাজ হল, শর্তহীল এবং কোন প্রশ্ন বা কিন্তু ব্যতীত আলাহা এবং উার রাসুল সান্ত্রালাহ আলাইহি ওয়াসান্ত্রামের আহক্ষম ও বিধি-বিধান দে-প্রাণে বীকার করা, মেনে নেরা। কিন্তু এমন কথা বাহকুমান ও সুরামের তাইকে বাহরী বার্কি এমন কথা করাই কার্যান ও সুরামের অযুক্ত দুলিয়ারী বার্কি মেন প্রভাবিত না হয়, ক্ষতিগ্রাত না হয়, ক্ষতি হায় ক্ষা ৷ প্রশান্তর ক্ষা ক্ষতি হায় ক্ষা ৷ প্রশান্তর ক্ষা ক্ষা ৷ প্রশান্তর ক্ষা লা ৷ প্রশান্তর ক্ষা ৷ প্রশান্তর ৷ প্রশান্তর ক্ষা ৷ শ্বান্তর শ্বান্তর ক্ষা ৷ প্রশান্তর শ্বান্তর ক্ষা ৷ প্রশান্তর ক্ষা ৷ প্রশান্তর ক্ষা ৷ শ্বান্তর শ্বান্তর ক্যান্তর ক্ষা ৷ শ্বান্তর শ্বান্তর ক্ষা ৷ শ্বান্তর শ্বান্তর ক্ষা ৷ শ

- প্রখ্যাত আলেমে দীন মৃকতী হামিদুল্লাহ খান সাহেব দামাত বারাকাতৃহ্ম তার অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ফওগ্নোতে বলেন-
  - পর্যবেশ্বন ও অভিজ্ঞতা দারা প্রমাণিত যে, প্রচলিত পশ্চিমা গণতাত্মিক বাবস্থা গও ধর্ষদীনতাম নর বরং নির্কল্পতা ও সব ধরনের দাদা, বিশৃষ্ণধান ও অনিটের মূল। বিশেষত এতে একেন্দানিকে আইন ও সংবিধান প্রণয়নের অধিকার প্রদান করা কুরঅনা, হাদীন প্রবং ইন্ধনায়ের উম্মান্তের স্পষ্ট কর্মণ। আর ভোটাধিকার প্রয়োগ করা পশ্চিমা গণতাত্মিক ব্যবস্থাকে কার্যত (আমলান) স্বীকার করা এবং এর সমস্ত দারাধিতে অংশীদার থাকা। এজন্য প্রচলিত পশ্চিমা গণতাত্মিক ব্যবস্থানে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা স্পরীয়কের দক্ষিতে নাভারেও।
- মাওলানা সাইয়িদ আতাউল মুহসিন শাহ বুখারী রহমাতৃল্লাহি আলাইহি
  বলেন

<sup>💆 –</sup> मारुनामा जानादिन, कदािः य २०५७, जश्याः ১১, পृङ्गाः ७२

কোনো কবরকে সমস্যার সমাধানকারী মানা ও বিধাস করা যদি শিরক হরে থাকে, তবে অন্য কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা Imperialism ইন্দোরিরালিজ্য, ওলেমাকেনি, কমিউলিজ্য, কান্টালিজ্যিক এবং কান্য সমস্ত ভ্রান্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে মানা কিভাবে ইসলাম হতে পারে? কবর নিজ্ঞানভাগ্নী মুশরিক। গাধর, কাঠ এবং গাছকে সমস্যার সমাধানকারী ও হয়োজন পূর্বকারী বিধাস করা শিরক। আর গায়ক্রাহের নিয়ম ও বাবস্থা সংকলন করা, রূপ দেয়া, এর জন্য দৌড্ডমাপ করা ও এই নিযাম ও বাবস্থা কর্বল করা কি করে তাভবীদ হতে পারে? ইসলামের লোগার গণতত্ত্ব রারেছে? ইসলামের কোধাও ভোট নেই। কোধাও আপসকামিতা নেই। ইসলাম এর অভিত্র মেনে নেমনি, এর অবদানত শ্বীকার করেনি।

ইসলাম আপনার নিকট আনুগত্য চায়, ভোট চায় না। আপনার রায় চায় না। الله الرَّمُولُ فَقَدُ أَكُاعُ الرَّمُولُ فَقَدُ أَوْاكُمُ الرَّمُولُ فَقَدُ أَوْاكُمُ الرَّمُولُ فَقَدُ أَ আলাররই আনগতা করল ।

- ৩. মাওলানা পাহ মুহাখান রাকিম আখতার রহমাতুরাহি আলাইহি বলেন-ইসলামে গণতত্ত্ব বলতে কোনো জিনিস নেই। যেনিকে বেলি ভোট পড়বে সেনিকেই সবাই যাবে, এমন কোনো বিষয় ইসলামে নেই। বল ইসলামের অননা বিশ্বার ইসলামের অননা বিশ্বার হল, গোটা বিশ্ব একদিকে চলে গোলেও মুসলমান আলাহর পক্ষেই থাকে। হযরত রাসুলে কারীম সালালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাকা পাহাফে নুভুঙাাতভান্তির যোগণা করে হিলেন, তবন নারিকির পাহে একটা ভৌট হিলা না। নারিকির কাছে মার একটা ভোট ই ছিলা, সেটা তার নিজের ভোট। কিন্তু নবী সাল্লাহাই আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আলাহর পায়ামের এলান করা থেকে বিরত ছিলেন গুটিন কি এ কথা ভারত হিলেন। বলাকে করা থেকে বিরত ছিলাক, অধিকাশে ভোট থেকেতু আমার বিলক্ষে, সুতরাং আমি নুত্রাতথ্রান্তির ঘোষণা থেকে বিরত থাকি? গৈখাতেনে মারেকাত ও মুখ্যকত বিতরা করি করা বিরক্তি হারখা। থেকে বিরত থাকি? গিখাতেনে মারেকাত ও মুখ্যকত বিরুত্তা করা বিরক্তি হারখা। বিরক্তি বার্থকা বিরক্তি হারখা থাকি বার্থকা বিরক্তি হারখা থাকি বার্থকা বার্থকা প্রক্রিক হারখা থাকি বিরক্তি হারখা থাকি বার্থকা প্রক্রিক হারখা থাকি বিরক্তি হারখা থাকি বার্থকা প্রক্রিক হারখা থাকি বার্থকা প্রক্রিক হারখা থাকি বার্থকা প্রক্রিক হারখা থাকি বিরক্তি হারখা থাকি বিরক্তি হারখা থাকি বার্থকা প্রক্রিক হারখা থাকি বার্থকা প্রক্রিক হারখা থাকি বিরক্তি হারখা থাকি বিরক্তি হারখা থাকি বার্থকা প্রক্রিক হারখা থাকি বিরক্তি হারখা থাকি বার্থকা প্রক্রিক হারখা বার্থকা বিরক্তি হারখা বার্থকা ব
- দারুল উল্ম দেওবন্দের মুক্তীয়ে আয়ম মুক্তী য়াহয়ুদ হাসান গালুহী রহ, এর ফতওয় :
  - প্রশ্ন : আমাদের নবী হ্বরত মুহান্দাদ সাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি গণতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ংখালাফায়ে আরবা'ও কি এই গণতান্ত্রিক

<sup>ু</sup> তাওহীদ ও সুব্লাত কনফারেলে প্রদুত্ত ভাষণ, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ ব্রিটেন, সৌজন্যে: সানাবিদ করাচি

ব্যবস্থার উপর চলেছেন, নাকি তারা এতে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছেন?

উত্তর : হংরত পাহ অলিউন্নাহ মুহাদিসে দেহলতী রহমাতুরাথি আগাইবি গণতত্বের খকন (তারদিশ) করেছেন। গণতত্বে আইন ও বিধি-বিধানের মূলভিতি দলিল-প্রমাপের তিন্তিতে হয় না, বরং সংখাগারিঠের তিন্তিতে হয়ে থাকে। অর্থাৎ অবিফালের রায়ের উপর ফয়সালা হয়ে থাকে। সূতরাং অধিকাপেন রায় যদি কুরআন ও মাদীসের বিসক্ষে হয়, তনুও সেটার উপরই ফয়সালা হবে। পবিত্র কুরাআনে অধিকাপেন আনুগাত্যকে প্রইতার কারণ বলে উত্তেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তারাদা ইরণাদ করেন-

# وَإِنْ تُطِعُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাঁদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্চাত করবে। কিলা আল অনকাম: ১১১৬!

বিজ্ঞ, বোধসম্পদ্ধ ও জানীদের সংখ্যা কর্মই হয়ে থাকে। খোলাফারে আরবা রাধিয়াল্রান্থ তায়ালা আনহম নথী সাল্লাল্লান্থ আলাইবি ওয়াসাল্লানের পূর্ব পদাজনুদ্যবন্ধ করে চলতেন। তাঁরা এর বিপরীত অন্য কোনো পধ প্রচণ করেনেনি ?

কিঞ্কুল মাদারিদ পাকিস্তানের চেয়্যারয়্যান মাওলানা সালিমুল্লাই খান
দামাত বারাকাতভ্রের অভিমত :

শাইখুল হাদীস হ্বরত মাওলানা সালিমুল্লাহ খান দামাত বারাকাত্চ্মকে জিফাসা করা হয়, 'নির্বাচনী রাজনৈতিক ব্যবস্থা অথবা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী সরকার বাবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কি নাঃ'

উত্তরে তিনি বলেন, 'না, এটা সন্তব নয়। নির্বাচনের মাধ্যমেও ইসলাম প্রতিটা করা সন্তব নর, গশতক্রের মাধ্যমেও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সন্তব নয়। গশতত্বে সংখ্যাগরিক্টের মত ধর্তব্য হয়। আর সংখ্যাগরিষ্ঠতা মুর্বাদের বরে থাকে। যারা দীনেক প্রত্যুব বাাপারে অবগত নয়। তাদের ছারা ভালো ভোলো কিছত্র আশা করা যায় না /'

হযরত মৃকতী নিজামুদীন শামবায়ী শহীদ রহমাতৃল্লাহি আলাইহি বলেন–

<sup>&</sup>lt;sup>২০</sup> কতওয়ায়ে মাহমুদিরা চতুর্থ খণ্ড, কিতাবুদ সিয়াসাহ ওয়াল হিজরাহ, গণতত্ম ও রাজনৈতিক সংগঠনের আলোচনা অখ্যায়

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> মাহনামা সানাবিদ, করাচি, মে ২০১৩, সংখ্যা : ১১

পৃথিবীতে আপ্লাহ তারানার দীন ভোটের মাধ্যমে কিবনা পশ্চিমা পশ্চতরের মাধ্যমে বিজয়ী হবে না। কারণ পৃথিবীর বৃকে আল্লাহের দুশননদের সংখ্যাই বেলি। ফানেক কাজেরদের সংখ্যাই বেলি। আর গণতার হল মানুকের মাধ্যম সংখ্যাই নার, মানুকের আভিত্তর ভালের নাম নর। পৃথিবীর বৃক্তে ইনলামের বিজয় লাভ করার একটাই পথ- যে-ই পথ রাসুকে কারীন সাল্লালায় আলাইছি ভায়সাল্লাম গ্রহণ করেছিলেন। সেটা হক জিয়ালকে করিন সাল্লালায় আলাইছি ভায়সাল্লাম গ্রহণ করেছিলেন। সেটা

আফগানিতানে তালেবান সরকার ও ইনগামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দশ লাখ
মানুর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেই চাব খানুনুর শরীন ময়েছে। দশ লাখ
মানুর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেই চাব খানুনুর শরীন ময়েছে। আন প্রতিয়েছে, কেই
চোব খানিয়েছে, কেই কান হারিয়েছে... এরপর ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা
ম্যায়েছে। কুরবানী না মোরা পর্যন্ত খালুছা ভারালা কাইকে মুখতে কিছু
দেন না। গালিকারের মানুর তার এই তামান্না করে যে, পালিকালেও
তালেবান সরকার আনুক কিংবা তালেবান সরকারের মত সরকার হোব।
কিন্তু এর জন্য যে গরিমাণ কুরবানী দেরার প্রয়োজন, এর জন্য তারা
প্রস্তার যা প্রশি

### গণতন্ত্র : করআন ও হাদীসের আলোকে

### গণতন্ত্রের ভিত্তিই কফরির উপর

আল্লাবে নিকট ইদায়াত কামনা করে এই আপোচনায় আমরা এ কথা জানার চেটা করব বে, গণতত্ব সম্পর্কে মুহামাদ সাল্লাল্লান্থ আনাইহি গুডাসাল্লানের শরীয়াত আমাদেরকে কি ফরসালা দের । বে-ই ব্যক্তি শেষ নবী হবরত মুহামাদা সাল্লাল্লাক্ত আমাদেরকে কি ফরসালা দের নবী হিসেবে বিশ্বাদ করে এবং মানে, তার উচিত শরীয়তের ফয়সালাকেই এহণ করা । এই আপোচনায় আমরা শরীয়তে মুতাহবারার দালায়েল ও প্রমাণানিই কবন, কোনো ব্যক্তি বিশেষের আমল দেবব না । গণতব্বের পকে কারও নিকট মুহামাদ সাল্লাল্লাহ্ব আলাইহি গুয়াসাল্লায়ের শরীয়তের কোনো দলিল-প্রমাণ থাকলে, সে যেনো তা পেশ করে ।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, গণতদ্রের সংজ্ঞার দিক থেকে এতে গণমানুবের বুঝ-বুদ্ধি ও চাওয়া-পাওয়াকে (মানুষের সংখ্যাকে) ওহাঁর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এজন্য এই গণতন্ত্র সরাসরি কুফরি। গণতন্ত্র কেবল সেটাই, যাতে মানুষের

<sup>&</sup>lt;sup>১২</sup> মহনামা সানাবিশ করচি, মে ২০১৩, সংখ্যা : ১১, পৃষ্ঠা : ২৩-২৪

ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হয় এবং শাসনের অধিকার মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। এ ছাড়া কোনো গণতন্ত্রই গণতন্ত্র হতে পারে না।

### গণতন্ত্ৰ কি ভিনু কোনো ধৰ্ম?

সামনে পিয়ে কুবজান, হাদীদ এবং ফুকাহারে কেরামের ভাষা হারা এ কথা প্রমাণ করা হবে বে, গণতত্ব্ব ও ইনলাম একটা আরেকটার বিপরীত। না ইনলাম গণতত্ব্বের সাথে থেকে ইনলাম থাকতে পারে, না গণতত্ব্ব সাথে তথকে ইনলাম থাকতে পারে, না গণতত্ব্ব সাথে থেকে একজন মুদলমান কন্তৃত্ব্ব মুদলমান থাকতে পারে, তা বোঝা ক্রম্ভকর কিছু নয়। কিছুটা আল্লাহর উপর ইমান, আর বেশিটা গায়রুল্লাহর উপর ইমান থাকতে লারে। তা বোঝা ক্রম্ভকর কিছু নয়। কিছুটা আল্লাহর উপর ইমান, আর বেশিটা গায়রুল্লাহর উপর ইমান থাকতে লায়েত ভালা তার অকৃশতমনের প্রবাদ্ধি বি বি ক্রমান কার্মিকার ক্রমান ক্রমান

### গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ কুফরি

প্রতিটি মুসলমানের জানা উচিত যে, ইসলাম ইসলামই আর কুফর কুঞ্জর । একটার সাথে আরেকটার সামান্যতম সম্পর্ক নেই। আপনার যদি ঈমান থাকে যে, জাল্লার তারালা এই দীনকে তাঁর প্রিরতম নবীর উপর মুকামাল করে দিয়েছেল, পরিপূর্ণ করে দিয়েছেল, তবে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, দুনিয়ার কোনো আলেমই, হোক সে বত বড়, সে ইসলামানকে কুঞ্চর আর কুঞ্চরকে ইসলাম প্রমাণ করতে পারবে না আরাহ তারালা সেই সর কন্ধীব্যসর মর্যাদা বাড়িয়ে দিন, যারা তারের আ আলাহ তারালা সেই সর কন্ধীব্যসর মর্যাদা বাড়িয়ে দিন, যারা তারের জীবনতে এই দীন বোঝার জন্ম কুরবান করে দিয়ছেল। এবপর এই দীনের সুক্ষ কুঞ্চর প্রতিটি বিষয় পুলে পুলে উম্মতকে বুঝিয়েছেন।

ইসলাম কি আর কুফর কি? হিদায়াত কি আর গোমরাহী কি? আল্লাহর পথ কোনটি আর শয়তানের পথ কোনটি?

প্রতিটি বিষয়ই তাঁরা স্পষ্টভাবে উম্মতকে বৃশ্বিয়ে দিছেন। কোথাও সামান্য পরিমাণ অস্পষ্টতা রাখেননি।

কিন্তু বর্তমানে দীদের সাথে সংঘযুক, দুনিয়ার খাদ-মজার আরুষ্ঠ ঘুবত প্রবৃত্তিপুরারী শ্রেণী- চার, হক আর বাতিল, হিদায়াত আর গোমরাই, খালো আর ফ্রেন্ডার, এবিলাকে এমনভাবে গোজামিল দেরা, অনেভাবে ভালগোল গাকিরে ফ্রেন্ডা, খাতে ইসলাম ও কুম্বরের মাঝে কোনো গার্থকা অবিদিই না থাকে। আর প্রবৃত্তি পুজারীর এই দল যা ইচ্ছা করতে পারে। এরা চার ইসলামের উপ্যানসর্বাটনের কুমরির কথা আলোচনা না করা বোক। আমাদের প্রত্যক্তর কথা আলোচনা না করা বোক। আমাদের প্রত্যক্তর করা না বেক। আমাদের প্রত্যক্তর করা করে, কাম্পের করে বে, কাম্পেরদেরকেও কাম্পের বলা না হোক। মারা আমাজান আরোশা রাবিয়ালার ভারানা আনহার বিক্রছে অপবাদ আরোপ করেছে, ভাদেরকেও কোনো কিছু বলা না হোক।

নাউত্থবিদ্বাহ। এরা কেন দীনের দাওয়াত নিচ্ছে, যেখানে ইসলাম ও কুমরির কোনো সীমানা নির্দিষ্ট নেই। কুম্বর কি আর ইবাউদাদ কাকে বংগাং ইদায়দ কি আর নিররেক সভাজ কি মুসনামান হুখার কেনা করার কি আর কিচাবে ইমান হেফাজত করতে হয়; কোনো কিছুই "পাঁচ নয়, পরিস্কার নয়। এটা কেমন দীন যোধানে মুহতাদ ও মিশিক কাদিরাদীয়াত বিমি সাবাস্ত হয়; অবচ এ বিষয়ে উন্দাতের ইকুমার বাহাহে যে, মুহতাদ থিকিক মানি বাহত পাবে না।

এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জানাতের কিতাবে বে বিষয়ওলোকে কুম্বরি লিপেছে, 
আমরা সর্ববিষ্ঠার পেওলোকে কুম্বরি বলব এবং এব আলোচনা করে বাব। এর 
কারণে বানি কেউ আনাদের বিকল্পে অপবাদ আরোপ করে, করেব। আমরা যদি 
নিজেনের পশ্ব হতে কোনো কথা বলে থাকি, তবে আমরা সেই অপবাদের অবশাই 
উপত্যুক্ত হব। কিন্তু এসর মাসআদার আমরা আমাদের আসলাফের চাষ্ঠাই পেশ 
করব। এরপর যার ইচ্ছা সে বেদ এসর আসলাফের চাষ্ঠাই পেশ 
করব। এরপর মারা ইচ্ছা সে বেদ এসর আসলাফের বিকল্পে অপবাদ লাগিয়ে তার 
ইমান ও আরিলা বরবাদ করে এবং নিজেকে তাদের কাতার পেকে বের করে 
দাজলা ও তার মিরনের বাতারে দাঁড় করার। সবাইকে আতারর নিকটই ফারের 
সাবার সমুখে উপস্থাপন করা হবে। সেনিন কোনো জেনারেল কাজে আসবে না, 
কোনো মন্ত্রী কাজে আসবে না, সরকারি মিন্ডিয়াও সেনিন সঙ্গে বাক্তবে আয়া 
করাছে, তারাও বেনিদ পাশ্বে পারর না। 
বিক্রেনিক বাছের বিজেন পরতে বিরুদ্ধের না।

এজন্য সমস্ত আহলে ইলমের উপর ফরব হল, গণতব্রের ডেডর যেসব কৃষ্ণরি পাওয়া যায় তা আলোচনা করা। অন্যথায় হক কথা না বলার অপরাধে কিয়ামতের

দিন পাকড়াও করা হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে এর থেকে হেফাজত করুন।

### গণতন্ত্রের বক্ষে লুকায়িত কুফরি

 মানবিক জ্ঞান-বৃদ্ধি ও চাওয়া-পাওয়াকে ওহীর উপর প্রাধান্য দান।

গণতত্ত্বে মানবজনকে এহীর চেয়েও বেশি মর্যাদা দেয়া হয়েছে। গণতাত্ত্বিক সরকার ব্যবস্থায় ওহী ততক্ষণ পর্যন্ত প্রহাম নান, যতক্ষণ না মানবজান (সংসদ সদস্য) তা অনুযোদন না করে। আর কুবাহারে উব্বত এমন কাজকে স্পষ্ট কুম্বরি বঙ্গেছেন। এমনঞ্জি গণতত্ত্ব আরও এক থাপ এগিয়ে মানব প্রবৃত্তিকেও ওহীর উপর অমাধিকার দিয়ে থাকে। এটা যে কুমরি, তাতে কি লোনা সাম্যোধ্য কাষ্টেত গারেও

আল্লাহর নায়িলকত কোনো বিধানই ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিবল আমল হতে পারে না যতক্ষণ না সংসদ সদস্যরা তার অনুমোদন না করেন। এটা নিঃসন্দেহে এমন কৃষ্ণরি, যা মানুষকে মিল্লাত থেকে খারেজ করে দেয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বিবাহিত ব্যাভিচারী নারী-পরুষের শাস্তির বিধান তাঁর কিতাবে তাঁর সর্বশেষ নবী হযরত মহামাদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়সাম্রামের উপর নাজিল করেছেন। আর এই বিধান এই উন্মতের জন্য আইন হিসেবে রেখে দেয়া হয়েছে। কিন্তু গণতাপ্ত্রিক ব্যবস্থায় আলাহর দেয়া এই বিধান (নাউযবিলাহ) সংসদ সদস্যদের অন্যোদন ছাড়া আমলযোগ্য মনে করা হয় না। বোঝা গেল, এই ব্যবস্থায় কোনো আইন যদি ইসলাম সন্মতও তৈরি করা হয়, তো সেই আইন এজন্য তৈরি করা হয়নি যে যে, এটা আল্রাহর আইন। বরং এই আইন এজন্য মেনে নেয়া হয়েছে যে, মানবজ্ঞান তথা গণতান্ত্ৰিক ব্যবস্থার কর্মীরা এটাকে উপযক্ত মনে করেছেন বিধায় এটাকে আইনে পরিণত করা হয়েছে। কারণ আলাহর চকমই যদি যথেষ্ট হত, তবে সেটা মানুষের অনুমোদন ও বিল হিসেবে উপস্থাপনের প্রয়োজন পড়ত না। বরং এ প্রক্রিয়া ছাড়াই এই আইন মেনে নেয়া হত, যা আহকামল হাকিমীন মহান আলাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়তম নবী হযরত মহাম্মাদ সালাচ আলাইচি ওয়াসালামের উপর নাজিল করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এই ঘৃণ্যকর্মের আলোচনা এভাবে করেছেন যে–

فَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِنَّا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُدْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تَتُومِنُوا فَالْحُكُمُ بِنَع الْعَلِيَّ الْكَبِيرِ

(তাদেরকে বলা হবে) 'তোমাদের এই অবস্থা (আহায়ামে চিরদিনের জন্য অবস্থান) তো এজন্য রে, যখন আহায়কে একভাবে ভাল হত তখন তোমরা তাঁকে অধীকার করতে আর যখন তাঁর সাথে শরিক করা হত তখন তোমরা বিশ্বাস করতে। সূত্রাং (দুদিয়ায়তে) যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুফ্র, মহান আলারর: 1/বলা প্রতিঃ ১২/

এই গণতন্ত্রের কুফরিও এটা যে, আল্লাহর শরীয়তকে কেবল আল্লাহর শরীয়ত মনে করে মানা হয় না, এহণ করা হয় না। হাঁ, আল্লাহর সঙ্গে এই পার্লামেন্টকেও যদি অংশীদার বানানো হয়, তখন তারা আল্লাহর শরীয়তকে মনে নেয়। এখন হঞ্জানী কোমার বালানো হয়, তখন তারা আল্লাহর শরীয়তকে মনে নেয়। এখন হঞ্জানী কোমার কোমার বলুন, এই ত্রাকিকত ও বাস্তবতা জানার পরও আল্লাহর শরীয়তকে অনুযোদনের জন্য মালুকের সামনে পেশ করা কেমন।

সেই সাথে এখানে এ বিষয়টিও খুব ভালো করে বুঝে নেয়া উচিত যে, যে-ই পার্লামেটে শতভাগ দীনদার ও শরীয়তের পূর্ব জনুসারী ব্যক্তিবৃগণ বদেন, বিষ্ণ ও পার্লামেন্ট অনুমোদন না দেয়া পর্যন্ত আল্লাহর পরীয়ত আইনে পরিণত হয় না, এমন পার্লামেটেক্টর একই চকম।

কেউ যদি এ কথা বলে যে, আমরা এই প্রক্রিয়া ভাড়াই আল্লাহর পরীয়তকে আইনের অংশ বানিয়ে দেব, তাদের এই বুঝ গণতন্ত্রের সংজ্ঞা, প্রকৃত এবং তার নিয়ম ও ব্যবস্থার প্রকৃত নোহাকেন্ডানের নাবারারই দালিল। এ ধরনের লোকেরা গণতন্ত্রকে এক ফোটাও বোঝেনি। এরা পুরোপুরি থোঁকার মধ্যে রয়েছে। গণতন্ত্রকে এই সময় পর্যন্ত গণতন্ত্রই কলা যাবে, না, যতন্ত্রশ না প্রতিটি জিনিসে মানবজ্ঞানের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা না হবে। চাই সেটা গুরীই হোক না কেন, যা ফেবেশতাদের সরমার নবীকুদের সকলারের নিকট আনাতেন।

 আধুনিক শয়ভানি জীবনব্যবয়া, য়াতে প্রবৃত্তিকে উপাসক বানানো হয়।

গণতত্রে দপ্তরে হায়াত তথা জীবনবাবস্থা (আইন) প্রণয়নের অধিকার পার্লামেন্টের। তারা তানের খারেশ অনুমায়ী যা ইছ্ছা সংবিধানে রূপ দিবে এবং আইকের মর্যাদা দিবে। আর মুহাম্মাদ সান্তান্তাহ আলাইবি ওয়াসান্তামের শরীয়তে এই অধিকার আদ্রাহ হাড়া আর কারও নেই।

সূতরাং এমন আকিদা বিশ্বাস লালন করা আল্লাহর সাথে কৃষ্টর করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তারালা ইরশাদ করেন-

# أَمْرُ لَهُمْ شُرَكًاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَالَمْ يَأْفُنْ بِدِاللَّهُ

তাদের জন্য কি এমন কিছু শরিক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? <u>শ্বিন আশ-</u> শ্বা: ২১/ (এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ ৷)

### গণতত্ত্ব আল্লাহর আইন প্রণয়নের সিফাতকে গায়য়য়য়াহর (অর্থাৎ পার্লামেন্ট) কাছে অর্পণ করে।

এটাই গণতব্বের রহ বা আত্মা। এতে যদি কেউ এ কথা সংযোজন করে 
থে, আইন প্রণমন কুজমান ও সুমাহ ব্দুব্যার্টী হওয়া উচিত, তবে এটা 
চন্থই কথার কথা, যা মুখ কসকে কের হরেছে। ব্দ্যাথার গণতব্বের রহ ও 
আত্মা ওবীর কোনো ধরনের গাবন্দি করা করুল করে না। এর স্পাই 
প্রমাণ শরীরতে পরিগাই সে সব আইন যা এই 'মূর্ডি'র মাধ্যমে করা হয়। 
পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য ঘেটাকে হালাল (আইন সম্মত) বাল, সেটা 
যালাল। চাই সেটা সুদ্দ, ব্যাভিচার এবং মদের মত অভিপর্ব বরই করা 
না কেনা অথবা আল্লাহর ভিদুদ ই হোক না কেনা যেতলো নিষ্ঠিহ করা 
তো পরের কথা, সংযোজন বিয়োজন করাও কুজরি। এমনিভাবে 
পার্লামেন উত্তর্গাক বারুরা (বেআইনি) বলে, সেটা হারাম। হোক সেটা 
ভিত্তাদের মত মহান ইবাবাক্তর ভাক না কেনা ক্রমণ 
ভিত্তাদের মত মহান ইবাবাক্তর ভাক না কেনা 
ভিত্তাদের মত মহান ইবাবাক্তর ভাক না কেনা 
ভিত্তাদের মত মহান ইবাবাক্তর ভাক না কেনা 
ভালাম মত মহান ইবাবাক্তর ভাক না কেনা 
স্কলাম করা বাবাক্তর 
ভালাম মত মহান ইবাবাক্তর ভাক না কেনা 
ভালাম মত মহান ইবাবাক্তর ভাক না কেনা 
ভালাম মত মহান ইবাবাক্তর ভাক না কেনা 
ভালাম মান মহান ইবাবাক্তর ভাক না কেনা 
ভালাম মান মহান ইবাবাক্তর ভাক না কেনা 
ভালাম মন মহান ইবাবাক্তর 
ভালাম মতা মহান ইবাবাক্তর 
ভালাম মতা মহান ইবাবাক্তর 
ভালাম মত মহান ইবাবাক্তর 
ভালাম মতা মহান ইবাবাক্তর 
ভালাম মান মহান ইবাবাক্তর 
ভালাম মান মহান ইবাবাক্তর 
ভালাম মান মান 
ভালাম মান মান 
ভালাম মান মান 
ভালাম মান মন 
ভালাম মান মান 
ভালাম মান মন 
ভালাম 
ভ

এবন এর সন্মান করা, এটাকে পবিত্র মনে করা এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রাচিটি সংসদ সদস্যের জন্য করব। মারা এটাকে হারাম (বেঅহিনি) কদবে এবং এর বিরোধিতা করবে, তাদেরকে এই আইনের বিদ্রোহী বলা হবে। এবন কেউ যদি এই আইন বাদ দিয়ে মুখ্যদাদ সালাল্লাছ আগাইহি ধ্যামাল্লায়েরে আইন অনুযায়ী ফরসালা করতে এবং করাতে এই লকরে, তবে সে এই গণতান্ত্রিক দারীয়তের (জীবনবাবস্থার) রিটকে চ্যালেঞ্জনারী সারান্ত হবে। আর বাষ্ট্র তাকে দেশপ্রোহী সারান্ত করে তার কিলকে পুলিদ ও সৈনিক থেকে নিয়ে বিমান বাহিনী পর্যন্ত কেনিগ্রে দেয়া বৈধ মনে করবে। এখন শোকদেরকে হত্যা করা এবং এদের বিলক্ষে গড়াই করতে সিয়ে নিজনের জীবন দেয়া নিলিকদের জ্বাণ করব হয়ে মাবে। এজন্য এই ব্যবস্থায় জড়িত ধর্মীয় লোকদের মুখেও আগনি একটা বাক্য অবশ্যই ভাতে পাবেন- আমরা আইনের সীমানার তেতর থেকে দারীয়ত ব্যবস্থা

হাঁ।, আইনের সীমা সেটাই যা গণতত্র প্রণয়ন করেছে। অর্থাৎ কোনো আইনকেই (চাই তা আল্লাহরই আইন হোক না কোনো) ততক্ষণ পর্যন্ত আইন মনে করা হবে না, যতক্ষণ না তা গণতান্ত্রিকভাবে আইনে পরিগত করা না হবে। অর্থাৎ এখানে আল্লাহর 'আমর' (দির্দেশ) নয় বরং মানুবের 'আমর' চলে।

- ৪. এই পার্পামেন্টে অনুমাদিত জীবন বিধানকে মানুষের জন্য বাছাবায়ন করা, মানুষ্পাময়েল এর নিয়মানুকর্তী করা, পুলিশ, দোনবারিশী, বিচার বিজ্ঞাণ অন্যান্যা প্রশাসনিক বিজ্ঞা থকে এর উপর আনুষ্পাত্য সংগ এইবা করা এবং এর উপর কাজ করার আঝিলা ও চিন্তাধারা লাগন করা মুর্যাম্যাদ সাল্লান্তাহ আলাইহি ওয়ালাল্লামের আনীত পরীয়তের স্পষ্ট অলীয়ার।
- ৫. গণতান্ত্রিক জীবনবাবস্থার মুসলমান ও কাফের উভয়ে সমান। অথচ এ বিবয়ে উম্বতের ইজনা য়য়য়য় এবং কুরআনে কারীমের বহু জায়গায় এ কথা বর্গিত হয়েছে বে, মুসলমান আর কাফের বয়াবর হতে পারে না, সমান রজত পারে না।
- ৬. গণতাত্রিক জীবনব্যবস্থার প্রেসিভেউ এবং কভিপর পদাধিকারী ব্যক্তি সম্পূর্ণ পত্রম থাকেন। আইদের উমর্থে থাকেন। এর হল, আপনাদের আইন যানি ইসলামীই হয়ে লাহে, তো এর অহা বহু এটা ইসলামান হোর দেরে বাদ দেরার নামান্তর। অর্থাং গণতাত্রিক জীবনব্যবস্থার কভিপর ব্যক্তিকে ইসলামী জীবনব্যবস্থা (পরিয়াত) থেকে উর্ধের সাব্যক্ত কনা। এদেরকে এব পরিমাণ পরিমাণ পরিমান পরিমান পরিমাণ করি জ্ঞান করা হয় বে, ইসলামী আইলও এাকে অপরাধারে শান্তি দিতে পারে না: অবত পরীয়েতে মুহাআদীতে তো তার কন্যাও ব্যক্তিক মি ইলেন না। গণতাত্রিক এই চিন্তাগরাও ইজমারে উত্থাতের পরিস্কালি
- ৭. কোনো দেশের অইন যদি শত করা ১৯ ভাগ ইনলামী হয় আর একটিমার অনুচ্ছেল অইনলামীক হয়, যা নিয়বভারিকভাবে আইনেক অংল, তো পরীয়তে মুভারহারা এই নিবককে করুল করে না। সুভারং এই আইনকে ইনলামী বলা যাবে না, বরং এটিকে কুম্বার আইনই বলা হবে। বিধায় কোনো মুনলমান যদি এই আইনকে জীবনবিধান ও এ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা আবশাক নাবাক করে তেন করে মুন্যামী জীবন পরিচালনা করা আবশাক নাবাক করে তেন ভাগ করা হবে। করাব বাদায় জল্য এমন একটা বিষয় আবশাক কয়ছে, যা আল্লাহ ভালা আবদাক করেছে।

#### ইসলাম ও গণতম্ভ :: ৭০

- ৮. মুহাখ্যাদ সারাব্রাহা আলাইহি ওয়াসারামের দরীয়তে কোনো কামের মুদদমানের অফিসার, শাসক এবং জঞ্জ হতে পাররে না। এমন কি লোনো বিটাক কামের আমের কামের কামে
- গণতজ্বের পার্লামেন্ট যেই শরীয়ত (সংবিধান) তৈরি করে, তার আলোকে
  নারীরাও রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে। এই আফিদাও ইজমায়ে উন্মতের
  পরিপত্তি।
- ১০, হবরত বাপুলে কারীম নাপ্রাপ্তাহ আলাইবি ভয়াবাল্লামের যুগে ইছনীরা তাঁর নিষ্ঠা কোলো কোনো বিষয় ফঙজা নিভ জিজানা করত মে, এ বিরয়ে আপানার সরীয়ত কি বেল, এ বিরয়ে আপানি কি কুরুর দেন। রাপুলে কারীম নাল্লালাহ আলাইবি ভয়াসাল্লামের ফঙজা যদি তানের মনমাত হত, তখন তারা ফরসালার জন্য রাপুলে কারীম নাগ্রাপ্তাহ আলাইবি ভয়াসাল্লামের নিক্তা আগত। আর তানের মনমত না হল রাপুলে কারীম সাল্লালাহে আলাইবি ভয়াসাল্লামের ফঙলামে প্রত্যাখ্যান করত। আলাহে তায়ালা সুরা মাধ্যেনার তানের এই কর্মের আলোচনা করেছেন। আলাহা তায়ালা ইরণাদ করেন-

# يُحَرِّفُونَ الْكِيْمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ

তারা বিধানাবলিকে আপন স্থান থেকে সরিয়ে ফেলে। /স্রা মামেদা : ৪১/

প্রচলিত গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থাও যেহেতু ইহুদীদের সৃষ্টি, তাই এখানেও ইহুদী
ধাসদত পুরোদমে লক্ষ্য রাধা হয়েছে। ইফলামের যে সব আইন ও নিয়ম-দীতি
তাদের মনমত হয়েছে, তাদের চাওরা-পাওরার সাথে মিলেছে, সেঙালাকে মানুবের
মাধ্যমে অনুমোদন করালোর পর আইলে রুপ দেরা হয়েছে। যাতে "ইসলাম
প্রিমারাও এই কুম্পরি জীবনব্যবস্থাকে ইসলামী প্রমাণ করার দলিল পেয়ে যার,
আবার নিজেদের প্রবৃত্তি প্রতিমাও সম্কুট পাকে। আর বালোগত ও প্রবৃত্তি বাখাদে
লালাহের আইনকে সমর্থন করে না, মেনে নের না, সেখানে আলারহ কুইমকে
অবীকার, ইঠানিতা, ইক্ষতা, তালবাহানা ও গৌজারিক দিয়ে কাছে চালিয়ে যার।

### পার্লামেন্ট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

যারা সংসদে বলে সেখানে উপস্থাপিত ইসলামী বিলের বিস্কন্ধে ভোট দেয় এবং গণভামিক পায়ানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার চেটাকে বরদাপত করে না, তালের কাকের হওয়ার বিষয়ে কি হোলান সাক্ষর প্রয়োক্ত এটা কি মুখাখালা সাচ্চাছার আলাইকি প্রয়োগায়ামের আলীত পরীয়তের প্রকাশ্য প্রত্যাখ্যান করা নম্বঃ তারা দ্বিয়োগায়ামের আলীত পরীয়তের প্রকাশ্য প্রত্যাখ্যান করা নম্বঃ তারা দ্বিয়োগা কি কাকের মাধ্যমেও ইসলাম প্রায়েক করেতে দিচ্ছে না, আবার সংসদেও ইসলামের লামে চনত উষ্টক্ষক লাম

ভাষার বিষয় হল, বিরোধিভার এই 'অধিকার' তাদেরকে নিয়েছে কে? নিয়নদেহে এই গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা ও এই পার্ণানেন্টই তাদেরকে এই অধিকার দিয়েছে। সুভরাং এমন জীবনব্যবস্থা ও পার্লানেন্ট, যা আচাহে ও তার রাসূদের পরীয়তের বিভাগ করা এবং তা প্রভাষান করাকে আইনা অধিকার সাবান্ত করে, এর সেরে বড় কুকরি ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান আর কী হতে পারে?

এই ব্যবস্থা কি পরীয়াত বিলের বিরোধিতাকারীদেরকে হেকাজত করে না? অথচ তাদের মুখতাদ হওয়ার বাাপারে কাবও অভানৈক্য থাকা উচিত দয়। তবে তাখনা করা অবহায় তাদেরকে ইত্যা করা কি আইন সম্মত (হালাদ-বৈধ) হতে পারে? ইসাদামী বিল প্রত্যাখ্যানকারীদের সংদদ সদস্য গণ কি অপসরণ করা হয়? তালের সাথে কি মুরতাদের মতে আচরণ করা হয়? কথনোই না। কারণ গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে প্রবা প্রবদ্ধনা সম্মানিত প্রবং পরিব্র। আর কেই মিলি তাদের সাথে তর্ক করে, তবে ব্যক্তিয় কিটাল করার করে।

আপনারাই লক্ষ্য কক্ষন, যারা আল্লাহর কানুনকে প্রত্যাখ্যান করছে, তাদেরকে কেউ কিছুই বলতে পারে না। গণতত্র তাদেরকে এই অধিকার দিয়েছে। ক্ষিত্র কোনো নাগরিক যদি গণতত্ত্বের আইন মানতে অখীকারক হবে, তবে তাকে দেশপ্রোই বলা স্থাসন সনদ্যারা নিজেদের মতায়াতের ভিত্তিতে তাদেরকে হত্যা করতে এবং তানের বিকল্পে নেনা অপাবেশন চালাতে আইন গাশ করে। এর থেকে বোঝা গোল যে, 'দেশের রাষ্ট্রাই ধর্ম' ইনলাম নয় বরং ধর্মইনতা (ধর্মনিরপ্রেকতা ও গণতত্ত্ব।)

### গণতন্ত্ৰে ব্যক্তি স্বাধীনতাও নেই

এই ভ্রান্ত ব্যবস্থা তৈরিকারীরা মানুষদেরকে বিরাট এক ধোঁকা এও দিয়েছে যে, গণতত্ত্বে ইসলামের পরিপূর্ব স্বাধীনতা রয়েছে। গণতত্ত্ব ইসলামের কোনো নির্দেশের বিরুদ্ধে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না। প্রতিটি মুসলমান নামায, রোযা এবং

জন্যান্য ব্যক্তিগত ইবাদত করতে পারে। প্রতিটি মুসলমানেরই এই অমুমতি রয়েছে। আর এই স্বাহীনতাকে ইসমামী স্বাধীনতা মনে করে আনেক হিন্দুন্তানকে দ্বাক্ষণ হবৰ মানে দা। তারা বলেন, হিন্দুন্তানকৈ মুসলমানেরে পূর্ণ বাদীনতা রয়েছে। এটি সরতামী হোঁকা। শব্দের হেরেকে করে এক্চেন্দ্রেও বৌকারান্তি ও প্রতাহশা করা হয়েছে। প্রথম প্রপ্ন ইন্দ, ইসলাম এবন নাউমুনিয়াহ এতই তুক্ত হয়ে গিরেছে যে, তাকে কুমরি জীবনবাবহা থোকে স্বাধীনতা জিলা করে বেঁচে থাকতে হবে? আর আমানেরকে এও দেবতে হবে যে, এই গণতন্ত সতিয় সতীয় সুকলমানদেরকে মারা রোঘা ইত্যাদির সেই স্বাহীনতা দিয়েছে কি না যা আল্লাহ কারাকার আর বিশ্বাসীদেরকে দান করেছেন। এই ব্যবহুর অধীনে সেই আনিনার সাথে নামাথ আলায় করা হয়ে কিনা, বেই আনিনার সাথে নামাথ আলায় করা হয়ে কিনা, বেই আনিনা পালন করা আগ্রাহ তারালা মুকলমানদেরক জন্য আলায়ক বাহ হাকি না, বেই আনিনা পালন করা আগ্রাহ তারালা মুকলমানদেরক জন্য আলায়ক বাহ কিনা, বেই আনিনা পালন করা আগ্রাহ তারালা মুকলমানদেরক জন্য আলায়ক বাহ হাকি না, বেই আনিনা পালন করা আগ্রাহ তারালা মুকলমানদেরক জন্য আলাগ্র করা হয়ে কিনা, বেই আনিনা পালন করা আগ্রাহ তারালা মুকলমানদেরক জন্য আলাগ্র করা হাকি না, বেই আনিনা পালন করা আগ্রাহ তারালা মুকলমানদেরক জন্য আলাগ্র করা হাকি না, বেই আনিনা পালন করা আগ্রাহ তারালা মুকলমানদেরক জন্য আলাগ্র করা হাকি না, বেই আনিনা পালন করা আগ্রাহ তারালা মুকলমানদেরক জন্য আলাগ্র করা হাকি না, বেই আনিনা পালন করা আগ্রাহ তারালা মুকলমানদেরক জন্য আলাগ্র করা হাকি না, বেই আনিনা পালন করা আগ্রাহ তারালা মুকলমানদেরক জন্য আলাগ্র করা হাকি না, বেই আনিনা পালন করা আগ্রাহ তারালা মুকলমানদেরক জন্য আলাগ্র করা হাকি না, বেই আনিনা পালন করা আগ্রাহ তারালা মুকলমানেরক স্বাহিত্য করা বাবি করা বিশ্ব আনিনা পালন করা আগ্রাহ তারালা মুকলমান্য করা বাবি করা বিশ্ব আনি না

## গণতন্ত্রে নামাযের স্বাধীনতা নেই

### গণতদ্বের অবদান: কাদিয়ানীদেরকে কাফের ঘোষণা

যারা গণভত্তের মাধ্যমে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আফিনা ও বিশ্বাস দালন করেন, তাদের একটা দলিল এটাও যে, আমরা এই জীবনব্যবস্থার শরিক হয়ে

কাদিয়ানীদেরকে কাফের ঘোষণা করিয়েছি। এমনিভাবে এক সময় ইসলামী শরীয়তও বাস্তবায়ন করব।

ফাদিয়ানীদেরকে কান্ডের খোখণা করাকে ধর্মীর রাজনীতি শক্তির অনেক বড় অবদান মনে করা হয় এবং এটাকে গণভাত্তিক ব্যবস্থার ইম্পান প্রতিষ্ঠার দলিল হিসেবে পেশ করা হয় এবং এটাকে গণভাত্তিক ব্যবস্থার ইম্পান প্রতিষ্ঠার দলিল আন্দোকন করেছেন, তানের নিয়ত তালো ছিল। আদিয়ানী ফিতনার মুলংগাটন করাই ছিল এদের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু গণভাত্তিক জীবনব্যবস্থার ধূর্ত ও চতুর কর্মীরা এখানেও ওলামাতে কেরামকে ধ্রাক্ত নিয়ব চেয়ার চেটা করেছে এবং কাদিয়ালীদেরকে বাঁচানোর জন্য তাদের শ্রহান্ত্রীর মন্তিক্ষ প্রবাপ্রিই কাজে দাগিয়েছে।

এ ক্ষেত্রে এই প্রশ্নও আসে যে, ইসলামের আলোকে কাদিয়ানীরা আদি কাফের কোফেরে আসলি) নাকি মরতাদ না যিদিক?

হুধরত ওলামায়ে কেরাম জানেন, ইসলামের এই পরিভাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন মর্মের জন্য ব্যবহার করা হয়। আর এঞ্চলার বিধানও ভিন্ন ভিন্ন।

কাদিয়ানীয়া কথনোই আদি কাঞ্চের নয়। কারণ তারা পূর্ব থেকেই নিজেদেরকে মুসলমান বলত। আবার মুবতাদও নয়। মুরতাদ এজন্য নয় যে, তারা কুফরিতে দিঙ থাকার পরও নিজেদেরকে কাফের বলত না ববং আন্ত তিয়াধারা লালন করা সাবরুও নিজেদেরকে মুসলমান প্রমাণ করতে অনমনীয় ও একতায়ে ছিল। বিধায় তাদের উপর কেবল যিনিকের সংজাই প্রযোজ্য হয়।

এখন প্রশ্ন হল, শরীয়তে যিদিকের চ্কুম কি? সমস্ত আহলে ইলমের নিকট এর চ্কুম হল, গ্রেফভারীর পূর্বে ভাওবা করলে ভার ভাওবা গৃহীত হবে। গ্রেফভারীর পর ভাওবা করলে ভা গৃহীত হবে না। গ্রেফভারীর পর ভাকে হভাা করা হবে।

কিন্তু আমাদের দেশে কাদিয়ানীদেরকে কাকের ঘোষণা করে তাদেরকে যিখীদের মান দেয়া হয়েছে। আদের জান-মাদের জন্য রাষ্ট্রীয় নিরাপরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আক দর্বহী কুক ছিল, এখনে আদের আকিন বেকে তাওবা করার নির্দেশ দেয়া। তাওবা করে বাঁটি মুসলমান হরে গেলে তো ঠিক ছিল। অন্যথার তাদেরকে হত্যা করা। তাদেরকে কাদিয়ানী হিসেবে বান্ধি রাখা এবং রাষ্ট্রীয় ও আইনী নিরাপতা প্রদান করার অর্থ তাদের ইক্রয়েনের উপর রাজি থাকা এবং দর্শীয় ও বিরাপতা প্রদান করার অরু তাদের ইক্রয়ানের উপর রাজি থাকা এবং দর্শীয়ভাবে তাদের নিরাপতা প্রদান করার অন্য রাষ্ট্রকে নির্দেশ করা। অথক এবং ক্রয়েতাকে উপর রাজ থাকা এবং ক্রয়ে তাদের নিরাপতা প্রদান করার অরু রাষ্ট্রকে নির্দেশ আগমিন, খাতামুন নাবিইট্লিন ব্যরত্ব মুহাম্মান সারার্রার আগমিন্তি ওয়াসান্নারের বাবে বায়ানী করেবে, তারা ওয়াজিত্বল কতক। তাদেরকে হত্যা করা জয়াজিব। ইসলামী রাষ্ট্রের

অনুমতি ছাড়াও যদি কোনো ব্যক্তি এদেরকে হত্যা করে, তবে এর জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হবে না।

এবার একটু ঠাণ্ডা মাথার ভাবুন, যাদের ব্যাপারে পরীয়তের এই নির্দেশ ছিল যে, 
তারের জান-মাল মুসন্দানদের জন্য মুবাহ, কোনো মুসন্দানা রাষ্ট্রের অবুমতি 
ছাড়াও যদি তানেরতে হত্যা করে, তানের ধন-সম্পদ দুর্চুন করে, এ কারতে সে 
পরীয়তের দৃষ্টিতে অপরাধী হবে না। এখন এই শ্রেণীর জান-মাদের সম্মানিত 
ঘোষণা করে রাষ্ট্রের উপর তানের নিরাপতার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। অথচ 
এখনো তারা পূর্বক মিদিক এবং মুসরিফেই রয়েছে। তানের ইবাদতথালা পুরুর 
ক্রেকে কৃত্তি পারমেছ। তানের মর্ধচার পূর্বের তুলনার আরও প্রকাশে হয়েছ । এবার 
আপনারাই ভাবুন, কাদিয়ানীদের জন্য মন্দ হয়েছে নাকি ভালো হয়েছে? আপনারা 
এমন একটা দলকে রাষ্ট্রীয় নিরাপতা বাবহার করে দিয়েছেন, যারা কোনো 
ব্যাবহার করে পানে কাকের অনুমতি পেতে পারে না। এরা আদি কামের থেকেও 
নিকৃষ্ট কারতা আদি কাফেরর মিশি হয়ে মুসনিম দেশে থাকতে পারে। কিস্তা 
বিদ্যান তার আদি কাফেরর মিশি হয়ে মুসনিম দেশে থাকতে পারে। কিস্তা 
বিদ্যান তার তার খাকতে পারে না। আচর্তের বিষয় হল এরা তার্চু তেরেশে 
আছে তাই নর, বরং এরা অন্য সবার মত রাষ্ট্রীয় কর্মকাতের সাথেও জড়িত 
রয়েছে।

যদি এ কথা বলা হয় যে, কাদিয়ানীরা আগে মুরতাদ ছিল, আর এখন তাদের সন্তানেরা আদি কাফেরের কুনুরে। তাদের এই ধারণাও ছুল। কাদিয়ানীরা না আগে মুরতাদ ছিল, না এখন আদি কাফের। ম্বীয়াতের দৃষ্টিতে তারা আগেও যিন্দিক ছিল, এখনত যিন্দিক রয়েছে।

শরণ করা যেতে পারে যে, মূহাখাদ সারারাছ আলাইছি ওয়াসাল্যামের প্রেমে পাগলপারা মূলাইদরা ফান দায়েরে কাদিবানীদের কেন্দ্রে আক্রমণ করে আক্রমণ করে কার্কিলর মানুর একথা বলে আক্রমণের নিলা লাহিচেছিল যে, কাদিয়ানীদেরকে যেহেতু কাফের ঘোষণা করা হরেতে, সূভরাং তারা এখন থিছি। এমনকি কতিপর স্থারারে আলাইছি ওয়াসাল্লার কারিদ্যানীদের বাদে যে, কিয়ামতের দিন রাস্কুল্যার পারারাছ আলাইছি ওয়াসাল্লার কারিদ্যানীদের বাদ্যান দাঁড়াবেন, তানের বাঘে থাকবেন। (বাল্লাহ আনাদেরকে হেগালত করুল। 'নকবেল কুম্বর কুম্বর নাবাদাশ'-কুম্বরি কথা-উত্তাতি কুম্বরি হবে না) অথত আহলে ইদমন্বণ জানেন বাদ্যান বাদ্যানার কিন্দ্র আরা বিশিব হতে পারে না স্কুলাহ ক্রমান্তর বিশিব হতে পারে না স্কুলাহ থাকোর বিশিব হতে পারে না স্কুলাহ করেছে যে- থাতামুন নাবিষ্ট্রিক সালালাহে আলাইছি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন মালাইন ও অভিগত্যকর সাধ্যান থাকবেন, যারা খতমে নুক্তান্তর আদিন্দাকে রজাভ করেছে, যে-ই ফেকবা রাস্কুল্যাহ সালালাহা ক্রমানতের সিন

যারা এমন মারাত্ত্ক কথা বলেছেন, তাদের তাওবা করা উচিত। অন্যথায় কাদিয়ানীদেরকে তালোবাসার অপরাধে তাদের সাথেই হাশর হওয়ার আশবা রয়েছে।

### গণতান্ত্ৰিক সংবিধান ও ইসলাম

পণতাত্রিক জীবনব্যবস্থা মানুষকে এই অধিকার দেয় যে, সংখ্যাপরিঠ মানুষ দিজেদের জন্য যে-ই জীবনব্যবস্থা ও সর্ববিদ্যান শচ্চদ করবে, তারা তা বহুণ করতে পারবে। এই অধিকার তালের রয়েছে। তারা মানুষ্ঠিজ ভালাল করবে, যা ইছর্ম হারাম করবে। যেই দেশ মানুষ্কের এই অধিকার মেনে নিবে, সেটাই আইনী রাট্র। ভোলো রাট্রে যদি মানুষ্কের এই অধিকার মেনে নের, এমন রাট্র গণতাত্রিক আইনী সামির্ক্তিমান্তির স্থানতার্ত্তিবার বাবে লা।

সংবিধান প্রণরনের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ সাবাও করা সর্বসন্দতক্রমে কুকরি। অথচ এই ব্যবস্থার আল্লাহর সাথে গুধু সমকক্ষই সাবাও করা হয় মা, বরং আল্লাহর থেকে এই অধিকার– নাউবুবিল্লাহ– পার্গামেন্টকে দেয়া হয়।

আল্লাহ ভারালা সংবিধানে তাঁর সমকক সাব্যন্ত করাকে স্পষ্ট অপরাধ ঘোষণা করেছেন। এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ভারালা ইরশান করেন-

# وَلا يُشْرِكُ فِي خُلْمِهِ أَحَدًا

আর তিনি (আল্লাহ তারালা) তার হকুমে (আইনে) কাউকে শরিক করেন না। । সূরা কাহাক : ২৬।

ইমাম বাগবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

ইবলে আমের এবং ইয়াকুর রহমাকুল্লাহি আলাইহি এর আরেক কিরাত টুট্টুর্নটি টুর্টুট্ট এর কথা বলেছেন। যার অর্থ, তোমরা আল্লাহর ছন্তুমে (আইনে) অন্য কাউকে শরিক কর না। <sup>১৩</sup>

কারণ এই আইন প্রণয়নের অধিকার কেবল একজনেরই, যিনি এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বজগতের মহান বাদশা তাঁর সত্য গ্রন্থে ঘোষণা করেছেন-

٣ أتفسير معاكم التنزيل المعروث تفسير البغوي : الجزء ٥ . للأمام محي السنة أبي محين الحسن بن مسعودالبغوي (الترق) ١٦ هـ ٤

# ইসলাম ও গণতন্ত্ৰ :: ৭৬ أَرْكُهُ الْخُلُقُ وَالْأُمْرُ

জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ (আইন প্রণয়ন) তাঁরই । [স্রা আরাফ : ৫৪]

এই আয়াতের তাফ্সীরে হানাফী মাবহাবের বিখ্যাত মুফাসসির ও ফ্কীহ, ইমাম আবু দাইস সমক্ষী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

> ألا كلية التنبيه. يعني : اعلموا أن الخلق لله تعالي. وهو الذي خلق الأشياء كلها وأمره نافذ في خلقه

আরাতের গ্রী শখটি সতর্কতাজাপনের জন্য। এর উদ্দেশ্য হল, জেনে রেখো, সৃষ্টিজীব (সৃষ্টি করা) আরাহে তারাপার জন্য নির্দিষ্ট। তিনিই সেই মহান সন্থা, যিনি পৃথিবী এবং সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেহেন। আর তাঁর হুকুম ও আইনই এখানে বাস্তবায়িত হবে <sup>১৪</sup>

ইমাম নিশাপরী রহমাতলাহি আলাইহি বলেন-

আয়াতটি এ কথার দলিল যে, কারো উপর কোনো বিষয় আবশ্যক করা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও অধিকার নেই। তিফসীরে নিসাবুরী, ফিটার খন।

ইমাম ফথকুদ্দীন রাযি রহমাতুল্লাহি আলাইহিও তাঁর তাফুদীরে এ কথাই বলেছেন। (অক্সীতে যায়ী শ্লাব)

আয়াতটি এ কথাই বলছে যে, আন্নাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আন্নাহ তায়ালাই একমাত্র সৃষ্টিকতী। আন্নাহ তায়ালাই একমাত্র আইন ও সংবিধান প্রদেশত। সূতরাং কেউ যদি এর যে কোনো একটা গুণ ও বৈশিষ্ট্য অন্য কারো জন্য সাব্যন্ত করে, এর অর্থ হবে দে তার মুখে পাঠ করা কালেমাকে অবীধার করছে।

কোনো ব্যক্তি যদি মাজারে দিয়ে করন্ত্ব ব্যক্তির নিকট কিছু চার এবং এ কথা বল যে, যে গীরা আমাকে সন্তান দিন। অথব জোনো বাটিক যদি তার সন্তানকে শীরের দিকে সমন্ত্রপুত্র করে বলে, আমার এই সন্তানকে অমুক গীর দিয়েছে। ক্যাপিন সাথে সাথে তাকে কুশরিক কারনে। কিছ কেউ যদি এ কথা মালে যে, অমুকে আইন ধর্মস্থানের অধিকার রাখে, অথবা যদি এ কথা বলে যে, সর্বেধান তৈরি করা পার্গামেন্টের কাজ... আপানি তাকে মুশরিক বনাবেন না। কারণ যে ব্যক্তি এ কাজ

করছে, সে ক্ষমতাশালী, সরকারের লোক। অথচ আল্লাহ তারালা এ আয়াতে সৃষ্টির মত অইন প্রণয়নকেও তাঁর বিশেষ গুণ বলেছেন।

মনে রাখনেন, আইন তৈরি করা একমাত্র আল্লাহরই অধিকার। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে নিজের পক্ষ থেকে আইন তৈরি করার এবং কোনো জিনিসের জায়েব-নাজায়েব ও বৈধ বা অবৈধ হওয়ার হুকুম লাগাতে পাত্রে।

রাস্পুলাহ সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

ومن زعد أن الله جعل للعباد شيئاً من الأمر فقد كفر بما أنزل الله على أنبياته. لقوله: (أَلَالَةُ الخَلْقُ وَالأَكْمُ

ভার যে ব্যক্তি এই ধারনা করেছে যে, আল্লাহ তারালা তাঁর আল-আনমার' (সংবিধান ও আইন প্রণয়ন) এর সিফাত (৩৭) হতে বাগার জন্য কিছু অধিকার দিয়েছে, নিরসন্দেহে কুফরি করণ, এই সমস্ত বিষয়ের যা আল্লাহ ভারালা তাঁর নবীগণের উপর নাজিল করেছেন। আল্লাহ ভারালার বাণী ট্রাম্মী

धत्र वात्नातक أَلْأَمْرُ تَبَارُكَ النَّهُ رُبُّ الْعَالَمِينَ

বেই ৩৭ কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, তা আল্লাহর থেকে নিয়ে মানুষকে দেয়া কিংবা মানুষকে তার সমান সাব্যস্ত করা কি আল্লাহকে অবীকার করা নয়? আল্লাহকে এর চেয়ে বেশি অবীকার আর কি হতে পারে!

আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

বিশ্বজগতের প্রতিপালক নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে জারেয় নাজায়েযে ও বৈধ-অবৈধ্যক ফরসামা ও সিজান্ত দেয়ার অধিকার দেননি। এমনকি কোনো নবীকেও জান্ত্রাই তারালা এই অনুমতি দেননি বে, তিনি আল্লাহন বকুম ছাড়াই নিজের পক্ষ হতে কোনো বিষয় খালাল বা খারামের ঘোষণা দিবেন। ভাহলে একজন সাধারণ মানুষের জন্য এটা কি করে জারেয় হতে পারে যে, সে আল্লাহর আইনের বিপরীত নিজের পক্ষ হতে আইন এখনর করবে এবে এখন বিষয়কে জারেয় ও বি যোষণা করবে যাকে আহাকামুল হাকিনীন কিয়ামত পর্যন্তের জন্য চিন্তুপ্রী আইনে (কুরআন) নাজায়ে এবং অবৈধ্য বচ্চেছেন। অথবা এমন কোনো বিষয়কে নাজায়ের

<sup>&</sup>lt;sup>0 </sup> جامح البيان في تأويل القراق المعروث تفسير خبري: الهزء ۲ ٪ . تفسير سورة الأهراف: 9 ٪ . للامأمر محدد بن جريد. أي جعفر الخبري، وتفسير القرآن العظيم المعروث تفسير الي كثير : الجزء ۲ . تفسير سرة الاحراف 5 . للامأمر أي الغناء الساعيل بن عدرين كثير القرشي النمشقي

ও অবৈধ ঘোষণা করে পালন করতে বাধ্য করবে, আল্লাহ তায়ালা যা জায়েয এবং বৈধ বলে তা করার নির্দেশ দিয়েছেন ।'

আরব বিশ্বের বিখ্যাত আলেম শায়েখ সফরুল হাওয়ালি 'শরহু আঞ্চিদাতৃত তাহাবিয়াহ'য় ঠেন্টাইনটিকটিকটি, এর ব্যাখ্যায় বলেন–

> ... وفي هذه الاية دليل على اله لايجوز لاحد غوراتُه تبلّرك وتمال ان يشرع للناس بأي حال من الاحوال. فالشرع المتوع البا هو شرع الله ودينه. لأن الله تمالي هو الذي خلق الخلق. فكيف يكون له الخلق ويكرن لغيره الأمو والنهي؟

এই আন্তাতে এ কথার দলিল বরেছে যে, আল্লাহ তারালা ছাত্রা অন্য কারো কোনো অবস্থাতেই মানুগছর আনা আইন পথ্যম করা জাফের নেই। সুতরাং যেই পরীয়াতের আনুগতা করা উচিত, সেটা হবে আল্লাহ তারালার শরীয়াত এবং তার দীন। করেণ আল্লাহ তারালাই মন্থকতে সৃষ্টি করেছেন। বিধার এটা কি করে হতে পারে যে, খালেক ০ কুটাই ব্রুপ্তা তো তার জনাই নির্দিষ্ট, আর আনর ও নাহির (তথা কি করতে হবে, কি করা যাবে না, অববা আইন তৈরি করা) অধিকার থাকবে অন্যের আলঙ্কাপ

বিষয়তি একটি উদাহরগের মাধ্যমে সহজে এতাবে বুঝাতে পারেন যে, কোনো ব্যক্তি গাছি তৈরি করেছে, গাছিটি চালানোর পছতি তো সেই বলবে। এই এই কাজ করতে হবে... এই এই কাজ করা মারে না... গাছি চালানোর প্রপ্রক্রেটা চাপ নিচে হবে এবং থামানোর জন্য ব্রেক ধরতে হবে...। যেই ড্রাইভার পাড়ির আবিজ্ঞারতের কথা না তান নিচের ইছার মত কার্জ করবে, তার সম্পর্কের আবিলা বিরু বেখানে বেরু করার কথা সেখানে দে প্রজ্ঞানরেটার চাপ নিশা গাছি সম্পুর্বে চালানোর সময় বিভার্ব পিয়ার লাগাদ। গাছি ভালে মুহারনর প্রয়োজন, বিভারের বামে মুছারেশ বামাজন, সিট্টারির বামে মুছারেশ্যান বামাজন, বামারার সাম্বান্ধির গামে মুছারার প্রয়োজন, বামারার সামারার সামার্ক্তির বামে বুজারার প্রক্রিক্ত পরর বাছি বেকে ভূবেল বাইরে নিচ্ছেপ করতে হবে।

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা বখন বিশ্বজগতের স্রষ্টা, তো এই পৃথিবী চালানোর জন্য তাঁর বলে দেয়া পদ্ধতিই চলবে। যাকে জীবনব্যবস্থা, জীবন যাপন পদ্ধতি বা

١١ شرح العقدة الطحاوية الجز والأول بأب الشفاعة لسفر بررع عبدالرحور الحدال

জীবনবিধান বলা হয়। তাঁর জীবনবিধান ব্যাতীত অন্য কোনো জীবন বিধান চালু করা হলে ধংলে অনীবার্য। এই জন্য আল্লাহ তারালা এমন অনাড়িলেরকে ড্রাইনি দিটা (মানুষের নেতৃত্ব) থেকে তুলে দুরে নিফেল করার জন্য এই উপত্র জিহাদ করজ করেহেল, আর বালেহেন, এই জিহাল সমগ্র বিশ্বো জল্য রহমত।

> وَلَوْلَا كَفُخُ اللَّهِ النَّاسُ يَعْشَهُمُ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَشْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

আর আলাহ যদি মানুষের কতককে কতকের ছারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশাই যমীন ফাসাদপূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আলাহ বিশ্ববাসীর উপর অনুগ্রহশীল। সির বালায় : ২৫১।

আলাহ তারালা যাদেরকে এই পৃথিবী চালানোর পদ্ধতি বুকিয়ে দিয়েছেন, তাদের দায়িত্ব হল, তারা এসব অনাত্তিদেরকে কিতালের ক্ষমতার মাধ্যমে তুলে নিকেপ করবে। যাতে বিশ্বমানবতা ঋবনে হওৱা থেকে বেঁচে যায়। দায়েবে সককল শ্রাওয়ালি এরপর বাসন

وهذا ما قعله الناس في المهاهنية الأولي وفي كل جلطنية في كان زمان ومكان وعلمون علم المعافل ومكان وعملون المغروة الأمور ومكان ويحلون مأيشاهون. ويحرمون ما يشامون ويحلون مأيشاهون. ويحرمون ما يشامون ويحلون مأيشاهون. ويحرمون ما يشامون الشرك الذي لا يفخره الذي أمرائله تبارك وتماني أن يكفر به ولايكون المائلة المنافل الذي يأسلان على المنافل والمائلة المنافل على المنافل المنافل المنافل المنافل على المنافل المنا

তাগুতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করবে, যারা আল্লাহর আইনের মোকাবেলায় আইন প্রথমন করে সংবিধান তৈবি করে ১৭

শরীয়তের খেলাফ অহিন প্রণয়নকারী নিজেকে ইলাহ এবং মা'বুদে পরিণত করে

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

أُمُّ لَهُمْ شُرَكًاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأُذَنْ بِهِ اللَّهُ

তাদের জন্য কি এমন কিছু শরিক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? [স্রা আন্দ্রা: ২১]

এই খারতের ডাফনীরে আরামা ইবনে কানির হযোস্থ্রনাহি আগাইছি বলেন হে নহা তারে কানির পারাক্র বিরু না, বের দীন আগনাকে খারাছা ভারালা দান করেছেন। ববং ভারা সেই দীন গৈবিখনান লেবকা প্রদান করে বেংম মানে, যা এর পরতানার (বিশেবজনা) ভানেরকে নিরেছে। চাই দেই পারাকান মানুক্তের মধ্য হতে হোক অথবা ভিনালের মধ্য হতে হোক। যেনন ভারেন পারাক্র করে বাবিরে, সারিরা, বিলালা এবং হাম ইভানি হারান করে নিরেছে। আর মৃতজ্জার বাবিরে, সারিরা, বিলালা এবং ছাম ইভানি হারান করে নিরেছে। আর মৃতজ্জার বন্ধক বার রক্ত পান করা এবং ছাম ইভানি হালাল করে নিরেছে। আর এরা নিজেনের কৃত এই হালাল ও হারাকে মানে।)

কাজি সানাউল্লাহ পানিপতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাফ্সীরে মাধহারীতে বলেন–

قال ابن عباس رضي الله عنهما : شرعوا دينا غير دين الاسلام

হযরত ইবনে আব্বাস রাধিয়াল্লাছ তারালা আনহমা বলেন, তারা ইসলামী জীবনব্যবস্থার বিপরীতে আব্রেকটা জীবনব্যবস্থা তৈরি করে নিয়েছে। এরপর বলেন-

أيقبلون مأشرع الله أمريقبلون مأشرع لهمر شركائهم

ভারা কি সেই আইন গ্রহণ করবে যা আল্লাহ বানিয়েছেন, নাকি সেই আইন গ্রহণ করবে যা তাঁর শরিকরা ভাদের জন্য প্রণয়ন করেছে?

এর থেকে বোঝা যায় বে, বে ব্যক্তিই এই অধিকারকে গায়রুল্লাহর সাথে নির্দিষ্ট করবে, সে তাকে ইলাহ হিসেবে শ্বীকার করে নেবে।। যেমন ইমাম নাসাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ডাফসীর الماريل করেনিং الماريك বলেন-

# ... ايقبلون مأشرع الله من الدين أم لهم الهة...

তারা কি সেই দীন (জীবনব্যবস্থা) কবুল করে যা আল্লাহ তারালা বানিয়েছেন, নাকি তাদের অন্য আরও মা'বদ ও উপাসক রয়েছে...?

ইমাম নাবাদী রহমাভূরাহি আদাইহি এ কথা বলহেন হে, এরা যদি আন্নাহব নায়িনকুত জীবনবাহছা (শিৱীয়ত প্রবর্তন) কুলুল না করে, যা মুখ্যাখান সান্নারাহ জালাইহি কামান্নায়া নিরে এসেয়েল, তার নিভিত তারা এই জীবনবাহছা হাড়া জন্য জীবনবাবছা গ্রহণ করবে। অথচ জীবনবাবছা, সংবিধান বা আইন প্রপায়নের গুল (সিল্পাত) কেবল মাত্র আন্নাহর জন্য নিশিষ্ট। এভাবে তো এরা আন্নাহর সাথে অন্যান্যায়ক। স্বাধানবাজনা হাছে যাবে।

ইমাম আব লাইস সমরকান্দি রহমাতলাহি আলাইহি বলেন-

مَالَهُمُ شُرَكاءُ يعنى: ألهم الهة دوني

আমি ছাড়া তাদের কি অন্য আরো মা'বৃদও রয়েছে।'<sup>৮</sup> ইমাম নিশাপরি রহমাডগ্রাহি আলাইহি বলেন–

# أفيقبلون مأشرع الله لهم من الدين أمر لهم الهة

ভারা কি আন্তাহর তৈরিকৃত সংবিধান গ্রহণ করবে না কি ভাদের আরও কোনো 
মা'বুদর রেছে (খারা ভাদের জন্য সংবিধান তৈরি করবে)? ( ভানস্পীরুদন নিশাপুরী)
বোঝা গেল, এই নিফাভ ও গুণো যাকে আন্তাহর দরিক বানানো ববে, বতা
মা'বুদা । আর করব সাথে বাদদার এই সম্পর্ক বলা ইবাদভা । কারণ মা'বুদ ।
ইলাহী ভাকেই বলা হয়, যার ইবাদভ করা হয় । সুভরাং আইন প্রণোভা গণভাত্তিক
আইনী রাষ্ট্র, পার্পানেট এবং গার্পান্নেট মেখাররা (সংলদ সদস্যায়) মুগভ 'মা'বুদ'
ও উপাপক্ত আন্তাহর বিপরীতে আন্ত্রম ইবাদক করা বহ

উপরে উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুরাহি আলাইহি বলেন-

উদ্দেশ্য হল, কোনো মানুষের জন্য কোনো বস্তুকে হারাম বলার অধিকার নেই। তবে হাঁা, শরীয়ত যেটাকে হারাম বলেছে, কেবল সেটাকেই হারাম বলতে পারবে।  $^{15}$ 

তাফদীরে বাহরুল উল্ম, ইমাম আবু লাইস সমরকাশি

#### ইসলাম ও গণতভ্র :: ৮২

আল্লাহর হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা

মা'বুদে হাকিকী ছাড়া অন্য কারো জন্য নিজের পক্ষ হতে আল্লাহর হালালকে বেঅইনি অর্থাং হারাম এবং হারামতে আইন সম্মত অর্থাং হালাল ঘোষণা করার অধিকার নেই। এই হক ও অধিকার কর্থাই মা'বুদের জন্য নির্দিষ্ট। সূতরাং যে ব্যক্তি একান্ত করবে, অর্থবা কারো জন্য এই হক ও অধিকার বীকার করবে, এর অর্থ সে তাকে তার মা'বুদ বানালো, মা'বুদ বিসেবে এহণ করল।

গণতান্তিক জীবনবাৰস্থায় আল্লাহক এই অধিকাৰে গাৰ্পানেউক্তৰ শক্তিৰ বানানা হয়। বৰং বাত্তবতা হল, তথু শবিকই বানানো হয় না, আল্লাহর এই অধিকার পরিপূর্ণক্রপে পার্লাহেন্ট বা ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হয়। সুক্তরাং গার্গাহেন্টের অধিকাংপ সদস্য যদি সুদের মত অভিগাপকে হালাল (আইন সম্মত) ঘোষণা করে, তো পাতরেন্ত্র অনুসারীদের জন্য তা 'পবিত্র আইন'-এর অংশ। তালের আকিমা অনুবারী এর সম্মান করা ভারাজিব।

এই যুগ্য কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বড় কঠিনভাবে সতর্ক করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

> قُلُ أَرْأَلُتُهُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَلْنَهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتُرُونَ

> বল, 'তোমরা কি ভে্বে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিষ্ক নাথিল করেছেন, অতঃপর তোমরা তার কিছু করে নিয়েছ হারাম ও হালাল'। বল, 'আল্লাহ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, নাকি আল্লাহর উপর তোমরা মিখ্যা রটাছহ'? /সুরা ইমিল ১৯ট

> টিই ইটেই টুর্কিটের উঠি নির্দ্ধি কর্তা নির্দ্ধি কর্তা নির্দ্ধি কর্তা নার । আর দেব, কেমন করে ভারা আল্লাহর উপর মিধ্যা রটনা করে । আর প্রকাশ্য পাপ হিসেবে এটিই ফর্পেট । দেৱা নিয়া : col

আল্লাহর বিরোধিতা ও আল্লাহর বিস্তন্ধে বিদ্রোহ করাকেই এরা দীন বলে। আল্লাহকে মিথ্যাপতিপন্ন করাকে ইবান বলে। আল্লাহ তায়ালা যেই জিহাদকে করম করেছেন, এরা সেটাকে সন্তাস ঘোষণা করে হারাম (বেআইনী) বলে।

হে ঈমানদারগণ। চোখ খুলে একটু দেখো, তোমাদের রবের বিরুদ্ধে কেমন নির্দয়ভাবে মিথ্যাচার করছে এবং তার প্রচার করে বেডাচেছ...।

#### ইসলাম ও গণতর :: ৮৩

এই আয়াতের তাফসীরে অস্থায়া শাব্দীর আহমাদ উসমানী রহমাতুলাহি আলাইহি বলেন-

কেমন বিস্ময়কর কথা৷ আল্লাহর বিক্রছে মিখ্যা অপবাদ আরোপ করে এবং কুফর ও শিরকে লিঙ থাকা সন্ত্রেও নিজেকে আল্লাহর বন্ধু বলে এবং আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়ার দাবি করে!

# সত্যবাদি হলে প্রমাণ দাও

পবিত্র কুরআনের সূরা আনআমের ১৫০ নামার আয়াতে আল্লাই তায়ালা ইরশাদ করেন~

> قُّلُ هَلَمُّ شَهِمَاءٌ ثُمُّهُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَوْمَ هَذَا فَإِنْ عَهِدُوا فَلا تَشْهَدُ مَعَهُدُ رَبِّ تَتَّسِعُ أَشُواءَ اللَّهِينَ كَذَّبُوا بِأَيَّاتِنَا وَاللَّهِينَ لا يَوْمِئُونَ بالآخَةِ 18 هَمُدُ يَرْتُهُمْ يَعْدُلُونَ

বল, 'তোমাদের সাঞ্চীদেরকে নিয়ে আস, যারা সাঞ্চা দেবে দ্ব,
আগ্রাহ এটি হারাম করেছেল'। অতএব যদি তারা সাঞ্চা দের
তব তৃষি আদের সাথে সাঞ্চা দিরা না। আর অটাদের প্রবৃত্তির
অনুসরণ করো না, যারা আয়ার আরাতসমূহকে অবীকার
করেছে, যারা আধিবাতে বিশ্বাস করে না। এবং যারা তাদের
রাবের সমসক বিধারণ করে। নিয়া আল আল্যান্তা হার্

ইমাম বায়ধাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সাক্ষ্য না দেয়ার উদ্দেশ্য ইহা বর্ণনা করেছেন যে--

আপনি তার সাক্ষ্য সত্যায়ন করবেন না। আপনি তার সাক্ষ্যর অনিষ্ট বর্ণনা করুন।<sup>২০</sup>

# আল্লাম আলুসী রহমাতৃল্লাহি আলাইহি বলেন-

এই সাঞ্চী হল তাদের নেতারা, যারা এই গোমরাহী ও এইতার প্রতিষ্ঠাতা ও আবিস্কারক ৷ যারা এর ভিত্তি রেখেছে ৷ [ভাফনীরে ক্লফা মাঝানী]

গণতত্ত্বের পূজারীদের নিকটও কি কোনো সারকারি মৌলতী রয়েছে, যারা এ কথার সাকী দিবে যে, গণতত্ত্বের সংসদ যা কিছু (যেমন হরবি কাফেরদের সাথে কিতাল,

<sup>৺ –</sup>আনওয়াক্লড তান্বীল ওয়া আসরাক্লত তাবীল লিল বারবাবী

বিবাহিত ব্যক্তিচারী নারী-পুরুষকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা ইত্যাদি) হারাম বা বেসাইনী ঘোষণা করে- এর পক্ষে তাদের নিকট কুরুমান ও হাদীদের দলিল প্রমাণ বয়েছে?

আল্লাহওয়ালারা কি এরপরও এমন জায়গায় বসতে পারে, যেখানে আল্লাহর বিরুদ্ধে এমন অপবাদ আরোপ করা হয়?...

এমন মন্দিরের পক্ষে কি কেউ কুরআন-হাদীস ঘারা দলিল দিতে পারে, যেখানে এসর জনপ্রতিনিধিদেরকে আলাহর সমান বানানো হয় ?...

এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কুমন্তি হওয়ার বিষয়টি পূর্বে যদি অস্পষ্টিও থেকে থাকে, এখন তো অন্ততপক্ষে ৬৫ বছর অভিক্রান্ত হওয়ার পর এবং হককাদী অনেক ওলামায়ে কেরামের প্রামান্য রচনাবলী প্রকাশিত হওয়ার পর, এর কুমনি হওয়ার বিষরটা স্পষ্ট ময়ে পিয়েছে

সূতরাং এখনও এই মন্দিরে বসার দুলোহন সেই ব্যক্তিই করতে গারে, যে দুনিয়ার জীবনকেই প্রকৃত জীবন ভেবেছে এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলালিজার জনাই দৌড় খাণ করছে ... এটা কত মারাত্মক জ্লুম ও গান্দারী মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর রবের সাধে।

# হালালকে হারাম এবং হারামকে হালালকারীর ভুকুম

تحليل الحرام وتحريم الحلال في أية جزئية كفر يخرج من الاسلام يقول ابن تيبية : (من ادى حل النقرة فقان كفر بالإجباع. ومن حرم

الخبز فقد كفر بالاجماع

যে কোনো একটা হারামকে হালাল বলা অধবা হালানকে হারান বলা এমন কুদরি, যা নি থেকে খারেজ করে দেব। আল্রামা ইবনে তাইহিয়া হহমাতৃল্লাহি আলাইহি বালেন, যে ব্যক্তি নামাহরামকে (পরনারী বা পরপক্ষর) দেবা বৈধ হওয়ার দাবি করেছে, সর্বন্দাতিক্রমে সে কুফরি করেছে। আর যে ব্যক্তি কটিকে হারাম ঘোষণা করেছে, সেও সর্বস্মাতিক্রমে কুফরি করেছে।

١ (العقيدة وأثر ها في بناء الجيل : للشيخ عبد الله عزام وحيه الله . ص : ٨٢

ইথান আৰু আক্ষর তাহাবী বহুৰাতুল্লাহি আলাইছি مرح ممان الادل ( المرح ممان الادل المرح معان الادل المرح المرح الم আলী রাবিদ্যাল্লাহ তাহালা আলহুর একটি হালীন কৰিনা করেছে। ফাতহুল নারীর من بأن من الملب في المرح من المرح ا

হযুরত ইয়াজিদ বিন আবি সঞ্চিয়ান রাযিয়ালান্ত তায়ালা আনহম যে জামানায় সিরিয়ার আমির ছিলেন সিরিয়ার কডিপ্য মান্য এ কথা বলে মদ পান করা ওককরে যে, 'আমাদের জন্য তো মদ হালাল।' তারা পবিত্র করআনের আয়াত वाता यम दिथ एउड़ात मिला لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا رَصِيدُ الصَّالِمَاتِ خُنَاحٌ فِسَا ٢ كَعِمُوا পেল করে। তথ্ন ইয়াজিদ বিন আবি সফিয়ান রাহিয়ালাচ তায়ালা আনচ হযুরত ওমর ফারুক রাষিয়ালান্ত তায়ালা আনপ্রকে এই ফিতনা সম্পর্কে অবগত করেন। হযরত ওমর ফারুক রাযিয়ালাহ তায়ালা আনহ তাৎক্ষণাৎ ইয়াজিদ রাযিয়ালাহ তায়ালা আনহকে লিখে পাঠান- 'এরা ওখানে গোমরাহী ছড়ানোর পর্বেই তমি এদেরকে গ্রেফতার করে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। হযরত ইয়াজিদ রাযিয়াল্রাহ তায়ালা আনম্র তাদেরকে গ্রেফতার করে পাঠানোর পর হবরত ওমর রাযিয়ালাচ তায়ালা আন্ত তাদের ব্যাপারে সাহারায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করেন। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম সর্বসমতিক্রমে বলেন, 'আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের মতে তো এরা (আয়াতে কারিমার তাবিল [অপব্যখ্যা] করে) আল্লাহ তারালার বিরুদ্ধে অপবাদ দাগিয়েছে। আর আল্রাহ তায়ালা যেই জিনিসকে হারাম করেছেন, কোনো অবস্থাতেই অনমতি দেননি এরা ধর্মে সেই জিনিসকে হালাল বানিয়েছে। সতরাং (এরা মরতাদ) আপনিদে এদের সবাইকে হত্যা করুন।

(সাহাবায়ে কেরামের এই মত প্রকাশের পরও) হ্যরত আলী রাখিয়াল্লাহ্ তায়ালা আনহ চুপ ছিলেন। হ্যরত ওমর রাখিয়াল্লাহ্ তায়ালা আনহ্ তাকে জিজ্ঞানা করলেন, হে আবুল হাসান! তোমার মত কি?

আদী রাধিরাল্লাহ ভারালা আনহ বলদেন, আমার মত হল এদেরকে এই আধিলা থেকে তাওবা করার হৃত্যু দিন। যদি ভাববা করে, তবে মল দান করার ওপার্যুক্ত এদেরকে আদি কেমাত (বদ্যালানের বদ-শান্তি) দাণিরে হেড়ে দিন। ভারত যদি ভাওবা না করে, তবে এদেরকে (কাকের এবং মুরতাদ ঘোষণা করে) হত্যা করন। করিবা তারা আন্তাহ ভারালার রিক্তকে বিখ্যা বলেকে ভার ধর্মে এমন বিদিনকে জারেব ও হালাল সাব্যক্ত করেকে, আল্লাহ ভারামে অমুন্তি দেনলি।'

যাহোক, (সমস্ত সাহাবারে কেরাম এই মতের উপর একমত হন এবং) হ্যরত ওমর রাযিয়াল্লাহ্ তারালা আনহ তাদেরকে তাওবা

## ইসলাম ও গণতত্ত :: ৮৬

করার নির্দেশ দেন। তারা তাওবা করে। এরপর (মদপানের শাস্তি হিসেবে) তাদেরকে আশি বেত্রাঘাত লাগানো হয়।<sup>২২</sup>

এখন যদি কেউ এ কথা বলে যে, আমনা তো গণতান্ত্ৰিক জীবনবাবস্থান মধ্যে থেকেও আল্লাহন হারামান্ত বন্ধত কৰে হারামান্ত বন্ধত নামন কৰে হাত পারে যে, হারামানত হারাম বিশাস করনে পার দেই কাগজগন্ধ ও সংবিধানকে পরিত্র কাবনে, যাতে অসংখ্য হারাম বিশ্বয়কে হালাল এবং হালাগকে হারাম বলা হারেছে, এই সংবিধানের উপন্ন আনুগতোর শপথ নিবন, এই আনুগতা করার জন্য মানুষকে আহনান করাবে। এর বিকল্পে টু শশ্বাটি পর্যন্ত করবেন না...? এটা কি আল্লাহর বিধানবাদীর সাথে উপন্যাস করা নমঃ?

وُمِنْ أَفَلَدُ مِنْنِ افْتَرَى عَلَى الْفَوْ كَزِياً أَوْ كُلُّبِ بِالْحَقِّ لِنَّا جَاءَهُ আর সে ব্যক্তির চেয়ে জালিম আর কে, যে আল্লাহর উপর মিখ্যা আরোপ করে অধবা তার নিকট সত্য আসার পর তা অধীকার

আল্লাহ তায়ালা অন্য এক জারগায় এই মিথ্যার কথাও বর্ণনা করেছেন, যা তার বিকল্পে বলা হত।

> ক্লেট্রের্নির্বাট্টরিট্ট্রের্নিট্টের্নির্বাট্টির বিক্রেট্ট্ট্রির আর যধন তারা কোন অস্ত্রীল কাঞ্চ করে তথন বলে, 'আমরা এতে আমাদের পিতৃপুক্ষদেরকে পেরেছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন'।/সন্ত আরাজ: ২৮/

# ইসলামের কতিপয় কানুনকে আইনের অংশ বানানো

করে ? সিরা আনকাবত : ৬৮/

সাধারণত মুসলিম দেশগুলোর আইনে কিছু ইসলামী ধারা অন্তর্ভুক্ত করে এ কথা প্রমাণ করার চেটা করা হয় যে, এটা ইসলামী আইন। সুভরাং এর আনুগত্য করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরয।

এ প্ৰসঙ্গে প্ৰথমত সেই কথাই স্মন্ত্ৰণ রাধ্যতে হবে যা পূৰ্বে বলা হয়েছে। গণতান্ত্ৰিক জীবনবাৰস্থায় কোনো আইন ডতক্ষণ পৰ্যন্ত আইন হত্যত পাৰে না, যতক্ষণ না মানবজান অৰ্থাং সংসদ সদস্যৱা এটাকে আইন হত্যায় যোগ্য মনো কৰে। আর আল্লাহের আইনকে অনুমোদনেয় জনা মানুহের মূখনেস্পনী ইত্যা স্পান্ত কুফরি।

<sup>&</sup>lt;sup>২২</sup> –শরহু মাজানিল আসার : ২/৮৯, ইমাম আবু জাকর তাহাবী

দ্বিতীয় কথা হল, কোনো আইনে দু'চারটি ইসলামী আইন থাকলেই কি সেটা ইসলামী আইন হওরার জন্য মধ্যেষ্ট। কিছু কুগরি আর কিছু ইসলামীর সমাষ্টিকে কি ইসলাম বলা যেতে পারে? কবনাই না। আল্লাহ তায়ালা। এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনের জারগায় জারাগায় বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা। ইরশাদ করেন-

# أَفَتُوهِ مِنُونَ بِمَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكَلُّفُرُونَ بِمَعْضِ

তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? [স্বা বাকারা: ৮৫]

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশ্বাসীদেরকে পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন–

এখানে ইগলামে পরিপূর্ণরূপে দাখেল হওয়ার নির্দেশ করা হয়েছে। পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে, তোমরা শরতানের আনুগতা কর না। এর অর্থ হল, তোমরা যদি পরিপূর্ণরূপে ইললামে থবেশ না কর, ইললামের কিছু কথা মানলে আর কিছু কথা ছেড়ে দিলে, তবে এটা শরতানের আনুগতা হল। শরতান এব ধারা বুশি হয়।

হৈছে দলে, তবে এটা সন্বতানেৰ আনুশত হল । শশুতান এব ছাবা খুলি হয়।
আমেরিকা আজ মুসলমানদের নিকট এটাই দাবি করছে, এটাই চাছেছ । তোমার
নামান, রোখা, হল করে যাও কিন্তু নিচারবাবস্থা এবং আন্তর্জাতিক বিদয়ে আমানের
তৈরিকৃত দীন-ধর্মই অনুসরবাবাপ্য হবে । যারা এমন করছে, আমেরিকা তানের
প্রতি খুলি । আর যারা আমেরিকার দীন-ধর্ম মানতে অবীকার করে এবং এ কথা
বলে যে, আল্লাহর জামিনে কেবল আল্লাহরই দীন চলবে, তার দীন ছাড়া অন্য
কোনো দীন ও জীবনবাবস্থা চলতে পারে না, সাথে সাথে আমেরিকা ও
পরকলাবিষ্কুণ সমন্ত শক্তি জোট বেধে জুলে ওঠে । পবিত্র কুমআনে বিষয়টি এভাবে
বর্ণিত হয়েছে

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ الشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا أَيْكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَغَبِّرُونَ

যারা অধিরাতে বিশ্বাস করে না, এক আল্লাহর কথা বলা হলে তাদের অন্তর সম্কৃতিত হয়ে যায়। আর আল্লাহ ছাড়া জনা উপাস্যাগুলোর কথা বলা হলে তখনই তারা আনন্দে উৎফুল হয়। বিলা হুয়াঃ ১৪০

আল্লাহ তারালা তাঁর প্রিয়তম রাসূল সাল্লালাহ আলাইছি ওয়াসাল্লামকেও এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন যে, ইহুনী ও মাসারারা বেন আপনাকে কভিপয় ইসলামী আইন থেকে বিচ্যাত না করে।

আলাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন-

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَذَٰلَ اللَّهُ وَلا تَتَلِيعُ أَهُوا مَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ يَعْفِي مَا أَثَوْلَ اللَّهُ إِلَيْك

আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে করসালা কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের গুর্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা অবন্তীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা ডোমাকে বিচাত করবে।।গরা মাঞ্জল। ৪৯।

এই আয়াতে স্পষ্ট ইন্সিত রয়েছে যে, কাফেররা চাইবে, যে কোনোভাবে হোক মুগলমানরা কুরজানের কোনো কোনো বিষয় বাদ দিয়ে আমাদেরটা মানুত। করেণ তারা এ কথা জানে যে, মুগলমানদের এমন কাজ অর্থ তারা মুগত ইবলিদেরই অনসরণ করব এবং ফিতনায় নিশ্চিত হল।

এই আয়াতের তাফসীরে হাফেষ ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে-

এই আয়াতে আল্রাহ তারালা এমন দোকদের অভিযোগ রদ করেছেন যারা আল্লাহর কুরজান ছেড়ে (বাতে রয়েছে সমূহ কল্যাণ) এমন আইনের দিকে যার, যা মানুহের রায় ও এবিবির উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন দেসব (আইনী) পরিভাষা এমণ করবে যা মানুহ পরীরতের দলিল ছাড়াই তৈরি করেছে। সূতরাং যে বাতি এমন করপ, সে কাম্পের। তাকে-হত্যা করা ওয়ানিব, যককণ না সে আল্লাহ এমং তাঁর নাসুদের আইনের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে। সুভরাং ইয়া ছাড়া অন্য কোনো আইন ষারা ক্ষরসালা করা হবে না, হোক সেটা (ছাট সমস্যা কিবে বড়। আক্রার ইবন কাসির, ১৪ বর্তা

ইবনে জাওয়ী রহমাতৃল্লাহি আলাইহি যাদুল মাসির গ্রন্থে লিখেছেন-

এছে এই আরাতের তাকসীরে (إِنْ مَشِي كَالُوْل اللَّهِ ) এই ক্রেছে এই কারাতের তাকসীরে (إِنْ مَشِي كَالُول اللَّهِ হয়েছে। এক হল 'হঙ্কল', এটি হবরত ইবনে আব্দাস ব্যবিষায়াত্ব ভাষালা আনহর সত। আর বিভীয় মত, এই দ্বারা উদ্দেশ্য হল কিসাসের ধরন, এটি মাকাতিল রহমাতুর্বাহি আলাইবিহ মত।

এই আয়াতের শানে নুযুল তথা নাথিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ইমামুল মুফাসসিরীন ইবনে জারীর তাবারী রহমাতুদ্রাহি আলাইহি তার তাফসীর গ্রন্থ জানেউল বরান ফি ডাবিলিল করআন-এ লিখেলেন

কভিপর ইহনী সরদার ও পণ্ডিত একত্রিত হয়ে পরস্পরে আলোচনা করে যে, আসো আমরা মুহামাদকে (সান্নাল্লাহ আলাইহি গুরাসালাম) তার দীনের বাাপারে ফিতনায় ফেলি।

যাহাঙ্গ, এর পর তারা সবাই একবিত হয়ে রাস্পুলাহ সাচালাহ আলাইছি গুরাসালানের নিকট আনে এবং বলে, হে মুযামান (গ্রাল্ডার আলাইছি গুরাসালাম) আপনি তো জানের আমরা ইইদীনের সম্পানিত বাজি এবং ধর্মীয় গুরু । আমরা যদি আপনালের উপর ইয়ান আনি তাহেলে সমন্ত ইইদী আমানের নাথে সাংখ্যানার উপর ইয়ান বিয়া সিংলা । বিশ্ব সমন্যা হম্মা আমানের আবা আমানের করে করেনে কয়ে গুরু করেন্ত্রা হার্মা আমানের মাধ্যমে করেনালা করাতে চাই। আপনি বলি আমানের পক্ষে ইম্বান আমান বাজা আমানার উপর ইমান আবার। তানের গুরুর বাজার বিশ্ব বাজার বাজা

যারা এই গণতাত্ত্বিক কুম্বরি ব্যবস্থার অভিত হয়ে ইন্সলামের খেনমত করতে চার, এই ঘটনায় এই সব লোকদেরও জবাব রাছেছে। হয়কত নবী কারীয় সায়ালায় লালাইইও তারাসালাম একটি মার বিবাহেই পরীয়কে পরিপত্তি সময়লাখ করতে বীধার বিবাহর করেনের। বিশ্বত এই করতে বীধার করেনের। বিশ্বত এই এই করার মত বিশাল কল্যাল অভিত হত। আর কাঙ্কানাপুত কল্যানের পরিবাহর ৩৫ বছর পর্যন্ত কুম্বরিত অবসুব পাতারিক জীবনবাবস্থার অংশ হয়ে থাকা কিলারে কিব হতে পানহে সূত্রমা ইন্সলামের পেনমতের নামে গণতাত্ত্রিক আর করিক হতে পানহে সূত্রমা ইন্সলামের পেনমতের নামে গণতাত্ত্রের সাথে অভিত ব্যক্তিদের অন্য অকরি হল, তারা যদি সাতিয়ই নবী করীয়া সার্য্যাহার আলাইছি গুরানাল্যমের গ্রামিক হয়ের থাকে, তাহলে তারা নবীজির ইত্রেবা করে গণতাত্ত্রিক এই কুকরে বাবস্থাকে অধীলির করমক এবং এর জন্যা সব্যক্তিকে কুরবান করতে প্রস্তুত হোক।

আল্লামা আলুসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের তাফসীরে বলেন-

সাবধান থাকুন, তারা বাতিককে হকের রূপে পেশ করার মাধ্যমে আল্লাহর নাজিলকৃত আইন হতে আপনাকে সামান্য হলেও ফিরিয়ে রাখতে চার।

এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট থাকা উচিত যে, কিছু বিষয়ে কুছআন এবং হাদীসের পারস্কলি করা আর কিছু বিষয়ে কাছেবলেরকে মানা, এটা সাধারণ কোনো বিষয় নয়। কুরআন এটাকে ইরভিদাদ অর্থাং দীন থেকে পৃত্তিমর্পনপূর্বক মুখ ফিরিয়ে নেয়া বংগাছে। সূর্যা মুখাখাদে আরাহ ভাষালা ইবাদা করেন-

## ইসলাম ও গণতর :: ১০

الَّذِينَ ارْتَنُّوا عَلَ أَنْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْعَانُ سَوَّلَ لَهُ وَأَمْلُ لَهُ مَا يُولِكَ بِأَلْهُمْ قَالُوالِلَّذِينَ كَوِهُوا مَا نَوَّلَ اللَّهُ سَنْطِيغُكُمْ فِي بَعْنِي الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَادُهُمْ

নিকর যারা হিনারাতের পথ সুস্পন্ট হওয়ার পর তাদের পৃত্রীরাদনীপূর্বক মুখ ফিরিয়ে নের, পাহতান তাদের কাজকে কমংকৃত করে দেখার এবং তাদেরকে মিখ্যা আপা দিয়ে থাকে। এটি এ জন্য থে, আল্লাহ যা নাথিন করেছেন তা খারা অপছন্দ করে। তাদের উদ্দেশ্য, তারা যতে, 'অচিত্রেই আমরা কভিপন্ন বিং। তোমাদের আনুগত্য করব'। আল্লাহ তাদের গোপনীয়তা সম্পর্কে অরহিত রয়েছেন। (সল্লাহ ক্ষুড্জান ২৫-২৬)

এই আয়াত সুস্পষ্টভাবে এ কথা বলছে যে, কভিপন্ন বিষয়ে কাঞ্চেরদের পায়রুবি ও অনুসরণ করা, অনেক সময় মুরতাদ হওয়ার কারণও হয়।

আল্লামা কুরতুবি রহমাতৃল্লাহি আলাইহি তাঁর বিখ্যাত তাফসীরে কুরত্ববীতে এই আয়াতের তাফসীরে এ কথা বলেছেন যে–

এটা এ কারণে যে, তারা বলেছে আমরা কতিপর বিষয়ে তোমাদেরকে মানব। যেমন মুখামাদের (সায়ারাছ আগাইছি আমাদ্রাম) বিরোধিতা করা, তার সাধে সম্প্রকাত চিলিয়ে মাধারা, তার সাধে পরিক হরে পরে জিয়ান করা থেকে বিহত থাকা । এবং পোপনে পোপনে তার কার্যক্রমকে দুর্বল করাতে থাকা। তারা নিরসন্দেহে কথাতলো গোপনে বলাছিল। কিন্তু আন্নাহ তারালা তার নারীকে এ সম্পর্কে জানিয়ে দেন। গ্রাফালীয়ে কুমুকুর্যা।

আর ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রহমাতুদ্রাহি আলাইহি এবং অধিকাংশ ডাফ্ননীরকারকগণ 🔏 🖒 💃 🕻 এর তাফ্ননীর কিতাল করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর মাজিককৃত যেই কুকুমকে তারা অপছন্দ করেছে, সেটা হছিল কিতালের কুকুম।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, বর্তমানে আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার সাথে জড়িত রাট্র ও শাসকরা কিতাল ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রে কাফেরদের কথার উপর নিরমতান্ত্রিকভাবে চুক্তিক্ত হচ্ছে। এরপরত তাদের ঈরানে কোনো তারতমা সৃষ্টি হয় না। বরং তালমুক্তে ইমানে সাক্ষরিন হ্রমাণ করে হয়।

আল্লামা জাণালুদ্দীন সুযুতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাফসীরে জালালাইনে এবং কাযী সানাউল্লাহ পানিপতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাফসীরে মাবহারীতে এর তাফসীর এডাবে করেছেন-

### ইসলাম ও গণতর :: ৯১

মুনাদিকদের এই ভ্রটতা এ কারণে যে, তারা মুশরিকদেরকে বলেছে, কিছু কিছু বিষয়ে আমরা তোমাদের কথা মানব। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সান্তানান্ত আলাইবি তারান্তানা)—এব দুর্শমনিতে আমরা তারাদের সাহায্যা করব এবং মানুষদেরকে মুহাম্মাদ (নান্তানান্ত আলাইবি ভ্রামান্তাম)—এব সাথে জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত রাধব।

পৰিত্র কুরআন তার পরবর্তী আয়াতে এই গোকদের পরিণতির কথা উল্লেখ করে বলেছে–

# فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَاثِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأُدْبَارُهُمْ

অতঃপর তাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন ফেরেশতারা তাদের মুখমঞ্জ ও পৃষ্ঠদেশসমূহে আঘাত করতে করতে তাদের জীবনাবসান ঘটাবে*ঃ শিক্ষা মুখামান :* ২৭/

# জরুরিয়াতে দীন তথা ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় অস্বীকার করা

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

বুখরী শরীফ ও মুসলিম শরীফের সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, হযরত ওমর রাষিয়াল্রান্থ তায়ালা আনহ যখন হযরত আবু বকর রাষিয়াল্রান্থ তায়ালা আনহর সাথে যাকাত প্রদানে অধীকৃতি ভাগনকারীদের সাথে কিতাল করার বিষয়ে

আপোচনা করেন, হবরত আবু বকর রাধিয়াল্লাহ তারালা আনক্ বালেন, 'আমি এমন পোডদের সাথে কিতাল করে না কেনে, যারা আয়ায় এবং তাঁর রাস্পৃদ কর্তৃক সংবরণুক্ত বিষয় কেন্তে দিছে, যদিও তারা মুনকামান আল্লারর কমায় তারা যদি উটের একটা হলি দেয়া থেকেও বিরক্ত থাকে, যা তারা নবী কারীয় সালালার আলাইবি ভাষাগল্লামকে নিত, তবে আমি তাদের সাথে অবশাই কিতাল করব ।' হবরত ওবার রাধিয়াল্লাই ভাষাগা আনক্ বালেন, আল্লাই তাছাগা আবু বকর রাধিয়াল্লাই তারাগা আনক্ বালেন, আল্লাই তাছাগা আবু বকর রাধিয়ালাই তারাগা আনক্র বন্ধ উন্মোচন ক্রে দিয়েছেন। তিনি হকের উপর ছিলেন পি

ডিন্তা করে দেখুন, হুবরত আবু বকর নিন্দিক রাধিরাল্লাই ভায়ালা আনহর এই কথা বলা যে, উটের একটা রদি দেরা থেকেও যদি তারা বিরক্ত থাকে, তবুও আমি তানের বিকচে ভিতাল কর । বজঙাং পরিপূর্ব গালাত অধীনাক করা হোতা আনক মারাত্মক কথা, যা এরা করছে, এরা মারাতের ক্ষরিমিটারের প্রবক্তা হওয়ার পরও যদি আমার নবী কর্তুক নির্ধারিত পরিমাণ থেকে কম দেয়, তথনও আমি তালের বিকতে ক্ষেত্রভাল কর । রামিকে গারের (বহা সাধী) সতে কোনল মোলারের বাভিত্র অবস্থানের এই কঠরতা সেই বুখতে সক্ষম যে তার খুব কাছের মানুখকে প্রচিত রকম আলোবালে। হয়তত আবু বকর শিক্ষিক রাম্বার্যার্যার্য তারালা আনহর এই অবৃত্তি প্রতক্ষ কম বাত করে কিছাল বাত্ম কর্ম বিশ্ব করা কাল করেলি প্রতক্ষ ল'বে, ভিয়ারেতার যদি প্রিয়ত্তম নবী কিছালা করেন, হে আবু বকরাঃ আমি তা পরিস্কৃত্য নবী কিছালা করেন, হে আবু বকরা। আমি তো পরিপূর্ত দি তার তারে প্রস্কারীতি তার তার বিশ্ব বিক্তার সাম্বার্যার করেন, যে আবু বকরা। আমি তো পরিপূর্তিক এনে কর্মিটার বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব ভারে স্থামিত রক্তর ক্ষরতার স্থামিত বেতে ক্ষতি রেখে এসেছং মানুধের ভরে ভূমি আয়ার বন্ধস্থামিত্রতেই স্থানে গেলেছং

বর্তমানের শাসকশ্রেণী কি আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে তাদের ইসেঘলীর ঘারা এমন আইন বানাচ্ছে না যা সরাসরি কুরআন-হাদীসের পরিপস্থি?

তারা কি সুদকে হালাল করেনি?

সারা দেশে কি সুদিকারবার ও ব্যাংক ইত্যাদি চালু করেনি?

তারা কি ইবলিস শয়তানকে খুশি করার জন্য কাফেরদের সাথে কিতাল করাকে হারাম এবং বেআইনি (সন্ত্রাস) ঘোষণা করেনি?

তারা কি জিহাদকারীদেরকে শান্তি দেয়নি?

আমেরিকার সাথে মিলে কালেমাওয়ালা মুসলমানদের জান-মাল নিজেদের জন্য হালাল করেনি?

#### ইসলাম ও গণতর :: ৯৩

পার্লামেন্ট কি আমেরিকার বিরুদ্ধে গড়াইকারীদেরকে হত্যা করা এবং তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করার অনুমতি দেয়নি?

তারা কি আল্লাহর নাথিপকৃত হনুদ (রজম, মদ্যপানের শান্তি, কিসাস ইত্যাদি)—এর বিরুদ্ধে তার ইসেম্বলীর মাধ্যমে আইন পাস ব্বরিয়ে তা বাস্তবায়ন করেনি?

এগুলো তারা হালাল এবং আইন সম্মত মনে করেছে বলেই তো দিয়েছে?

# 'খুরুজ আনিল ইমাম'-এর আলোচনা

এখানে আন্তও একটি বিষয় জালো করে-বুঝে নিন। মুসলিম বিবে যখনই কোনো হক্কানী আদেন এবং মুজাহিদ এই কুকান্তি জীৱনবাবস্থার বিকক্ষে দাঁড়ার এবং মাজাহুর জহিলে আনুহার পাইছিত এবকৈ করতে চায়, সরকারি ও দরবারি আলেমদের পক হতে তবন কঠিনভাবে বিরোধিতা করা হয়। তারা এটাকে 'খুকজ আনিল ইমাম বা ইমামুল মুসলিমীনের বিকল্পে বিশ্রোহ' সাব্যস্ত করে না জায়েম বলেন।

এমন জালেম শাসক, যারা মূর্তির পৃষ্ঠপোষক, ইবলিগী জীবনবাবছার বন্ধক এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে সেনাশক্তির জোরে ছিয়ালি বছর থেকে (ধেলাফতে উসমানিরার পতনের পর থেকে) ইনলামী নিযাম ও জীবনবাবছা থেকে দূরে রেখেছে, ভারা কি করে ইমায়ল মূর্যকীমনী হতে পারে?

## বৈশ্বিক বান্তবতা

এখানে সূরতহাল হল, সমস্ত কুমরি শক্তি মিলে প্রথমে খেলাখতে উসমানিয়াকৈ ভেঙ্গেছে। মুসনিম দেশগুলোতে বান্তবায়িত পরিত্র শরীয়তকে বিটেশ এবং ফ্রান্তের দোনাবাহিনী আক্রমণ করে থতম করেছে। এবণর প্রবৃত্তির ভিত্তিতে প্রণীত গণভাক্তিক বাহস্তাকে মুসনিম বিশেষ উপর চাপিয়ে দেয়া হরেছে।

এই পর্যায়ে ইন্দীদের সম্মূপ্তে একটি জটিলতা দেখা দের। এই ব্যবস্থা পরিচালনা ও নিরাপদার জন্য স্থানীয় ব্যক্তির প্রয়োজন অনুত্ত হয়। করণ বাহির থোকে আসা সৈনিকরা এলাকা তো দখল করতে পারে, কিন্তু স্থানীয় গোকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করা তাদের জন্য সবজ কাজ ছিল না।

যাহোক, ভারা এর সমাধান এভাবে করে যে, স্থানীয় লোকদের চিন্তা-কিকির পরিকর্তনের জন্য মুদ্রদিম কাব্রিভানোতে জালীগড় স্টাইলে সেকুলার নিলেবানের শিক্ষাব্যবস্থা তথা কুল কলেন্তের জাল বিছিরে দের। দাবি যদিও কাব আমাদের (ইংরেজ ও ফ্রাগিসের) উদেশ্য মুশনিম জাতিকে জান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ

করে পৃথিবীতে সন্মান ও মর্যানাবান করা, কিন্তু আল্লাহওয়ালাগণ তবনও এই 'প্রোদান'-এর হাকিকত ও তাৎপর্য সম্পর্কে এমনভাবেই অবগত ছিলেন, বর্তমানের মানুব প্রতারিত হওয়ার পর যেমন অবগত হয়েছে। আর অনেকে তো এবনও এই মর্বীচিকাকে গন্তব্য মনে করে তাল পিছনে দৌভাচেছে।

মসলিম জাতির দুশমন শতি মুসলমানদেরকে জান-বিজ্ঞানের কী নিবে? আধুনিক এই শিক্ষার খারা তারা এমন এক শ্রেণীর ব্যক্তি তৈরি করে, যারা কথা-বার্তা ও নামে-ধামে তো মুসলমান ঠিকই, কিন্তু মন-মন্তিকে পুরোপুরি তদের প্রভুর হয়ে যার।

যাহ্যক, মুসলমান পরিবারে জন্মার্থনকারী এই গুজনাকে ইংরেজের গোলাম বানানোর পর ইইনামর এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় । এরপর এই সেকুলার জীবনবারস্থা পরিচালনার জল একের কেকেই সুরোমেন্স (Bureaucry) বা আমলা বানানো হয় । আসল বিষয় হল শক্তির মাধ্যমে এই ইবলিসি নিমামকে মুসলিম কান্ত্রিগুলোতে বাজবায়ন করা এবং চালু রামাই তালের মূল টার্মেটি। আর এর জল্ম সেকুলার বিশ্বার প্রতিবাদিকালে বেকে লিকসামানাকারীয়েল বিয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী গঠন করা হয় । যাদের থেকে এ বিষরের শপথ নেয়া হয়েছে যে, তারা প্রত্যোক্তর নিজ দেশের প্রচলিত জীবনবাবস্থার (সেকুলারেজম বা গণতন্ত্র) আনুগতা করার এবং বাক্তর বন্ধক বন্ধক

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইংরেজভূষণ এই শ্রেণীর ভাষা, নাম এবং বংশ স্থানীর জনবসতির মতই ছিল। সময়ের সাথে সাথে সাধারণ মুসলমান তাদেরকে নিজেনেরই মনে করতে থাকে। বিশেষত মুসলিম দেশতলো হতে ত্রিটন ও ফ্রান্সের বিদায় হওয়ার পর এই অনুভূতি ও সজোচ্টুকুও শেষ হয়ে যায়, যা তাদের সম্পর্কে দথসদার শক্তির উপস্থিতিতে ছিল।

ইংরেজ এবং ফ্রাপিসিদের শিছনে মূল শক্তি ছিল যারা এই সেকুলার পদ্ধতি বানিয়েছিল । এ কারণে মুনলিম দেশওলো খেকে ব্রিটেশ ও ফ্রাল চলে যাওয়ার পরও সেকুলার ব্যবস্থার রক্ষণাবেকণ এবং তা পরিচালনার জন্য ব্যুরেরেন্সিন, পুলিশ এবং সেনাবাহিনী প্রস্তুত ছিল। পূর্বে ইংরেজ ও ফ্রাপিসি সেনাবাহিনী যেমন এর রক্ষণাবেকণ করত, এখন একই কাল্ল এই পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হয় । যাদের সদস্য জিল স্থানীয় । এ কারণে মুনলিম দেশওলো খাখীন হওয়ার পরও মারাকিশ থেকে ফিলিপাইন- ইনলাম কোথাও স্থানীন হতে পারেনি। খেলাফ্ডেরে পুনন্তীবদের জন্য হত করানী ওলামায়ে কেরাম কোথাও স্থানী হতে পারেনি। ফ্রাক্টের পুনন্তীবদের জন্য হককালী ওলামায়ে কেরাম স্তেই কর্মেছন। কিন্তু সব সেইটা এই পুলিশ ও সেনাবাহিনী বর্গ্ব করে দিয়েছে। কোথাও শক্তির করারে, কোথাও বা মিথা প্রতিক্রতির মাধ্যমে। কোথাও রাজতত্ত্বের মাধ্যমে, কোথাও বা গণতত্ত্বের কর্পটতার মাধ্যমে।

মারান্তিশ বেকে ফিলিপাইন পর্যন্তের দীনদার শ্রেণী হয়ত এই বান্তবতা আল পর্যন্ত রোভের্মীন, কিবো বুরুতেই চার না বে, ফুলিম দেশতদোর সেনাবাহিনী ও পুলিশবাহিনী আমানের নর। এরা হুল এই দেকুলার ব্যবস্থার রক্ষক। ইংরেজরা যার সূচনা করেছিল, এরা তারই ধারাবহিকত।

এ কারণেই হয়ত এসব দেশের দীনদার শ্রেণী কঠিনভাবে পেরেশান হয়ে পড়েন,
যকন তারা দেশতে পান যে, এই গুলিন ও সোনাবিদীনা নামাটিনের উপর ভলি
লোছে। মার্কিলভালে ডকান্ট করছে, শরীন করার; এক কথা বোনা করারে এবং
শেষার কারণে ওলায়ায়ে কেরামতে ফাঁনিকাটে ফুলানো হছে । কুরআন পড়ুয়া
নির্দ্রশালা নিরাপরাধ মেয়েনেরতে ফাঁবর পুড়ির ফোলা হছে এবং কালেমা পড়া ও
কুরআনকে আল্লাহর কিভাব স্বীকার করা সর্বেও এই কুরআনের আইন বাবারান্তর
হাত দিছে লা। আর দিবেই বা কেলা পরা তো পশবহি করেছে, যেকোনো ভাবে
হোক ভারা এই ইবলিনি নিজামের হেজান্তত করবে। এর স্থলে অন্য কোনো
নিজাম ও বাবহাই (বেজত ভা সুরাখাদা সাম্লাল্লাহ্ব আলাইহি ভারাসান্তামের আনিত
জীবনবারস্থা) বাস্তরাধিত হতে দিবে লা।

মুসলিম দেশগুলোর জনসাধারণও হয়ত এই পার্থক্য বৃষতে পারেনি যে, দেশ রক্ষা আর ইসলাম রক্ষার পার্থক্য কিঃ অনেকেই মনে করে, এ দুটো একই জিনিস। দেশ প্রকলেঠ তো ইসলাম থাকবে। দেশ না থাকলে ইসলাম থাকে কি করে?

এই ধারণাটাই একটা প্রবন্ধনা। যা দেশপ্রতিমার ইবাদতের দিকে আহবানকারীরা এই উম্পতকে দিয়েছে। দুর্শদিন দেশপুলোর দেনাবাহিনী ও পূলিদ না দেশের রক্ষক না ইসনাবের কন্ধন । এরা কেবন এই আন্তর্জীকৈ ইবিদিনি নিয়াও বিশ্ব ভাঙতি বাবস্থার রক্ষক, ইংরেজরা যার জন্য প্রদেরকে বানিয়েছে। বিষয়টি বোঝার জন্য কয়েকটি উনাহরণ নিচিহ, প্রতে বিষয়টি প্রকাম স্পট হয়ে যাবে, ইনশাআছাহে।

পার্কিস্তানে পারতেজ মোপাররফের শাসনকালে ভারত পাকিস্তানী নদীর উপর ভ্যাম নির্মাণ করতে থাকে। ব্যাপকহারে হৃছসবাপ্রামে বৃদ্ধি করতে থাকে। অথচ রে কোনো দেশের দদী বন্ধ হল্পা নেই দেশের জন্য স্কৃত্যক্ষা । কিন্তু এখানে ভারতে হাত থেকে নিজেনের পানি রক্ষার জন্য স্কৃত্ব করার পরিবর্তে ভারা এ কাজে ভানেরকে সহযোগিতা করে যেতে থাকে। আর পার্কিজ্ঞানী সেনাবাহিনী তাদের সমস্ত পাহালপকর পূর্ব সীয়ান্ত হতে সরিয়ে সীয়ান্ত প্রদেশ ও উপজাতীয় অঞ্চলের সে সব মানুক্যেন বিকল্ডে যুক্তে লাগিয়ে দেয়, যাত্রা দেশে প্রচলিত অনৈসলামিক বারস্কার স্থলে পার্কীয়ত প্রতিষ্ঠান মানি কর্যক্রিশ।

#### ইসলাম ও গণতত্ত্ব :: ৯৬

এখন আপনারা ভাবুন, একদিকে দেশকে (পালিজ্ঞান) ভারতের হাত থেকে রক্ষা করার বিষয় সম্মুনে, অন্যদিকে সেনাবাহিনী উপলব্ধি করছিল যে, দেশে প্রচলিত ইবলিসি ব্যবস্থা ইসলামপ্রিয়দের ছারা ছমকির সম্মুখীন।

দক্ষা করে দেখুল, সেনাবাহিনী কোন হুমহিকে নিয়ন্ত্রণ করাকে প্রাধান্য নিয়েছে? ভারতের ড্যাম নির্মাণে দেশের হেই কতি হচ্চিল, সেদিকে কারও কোনো অন্তেপ দেই। বহুং সব পতি এই ইবলিস ইংরেজি ব্যবস্থা রক্ষার জ্ঞাব বায় করেছে। পারতেজ মোশাররফের পরও একই সূরতহাল জারি থাকে। অন্যদিকে ভারতের জঙ্গি উন্মাদনা চরম পর্যায়ে। এরপরও তারা ভারতের সাথে বছুত্ব বজার রাখতে গিয়ে দেশকে পর্যন্থাকের বিক্ত বৈয়ে দিয়েছে।

চিন্তা করুল, পাকিস্তানে বিদ্যমান শক্তি, যা সব সময় পাকিস্তানকে ভাসতে, পাকিস্তানের অতিত্ব নিশিষ্ট্য করতে, অথক ভাসতের স্বপ্ন পূরণ করতে এবং সর্বপ্রতা ভারতের মার্থ রক্ষা করতে ওবং । তথু পাকিস্তানেই দার বং পোটা বিশ্বে পাকিস্তান এবং পাকিস্তানিসেরকে গাদি নিছে। এদেরকে তো ক্ষমতা এবং বড় বড় পদ দেয়া হয়েছে। অথক সীমান্ত ও উপজাতীর অঞ্চলের পোকেরা, যারা সব সময় ভারতের বিপক্ষে নিজেদের যুবকদের রক্ত নিয়েছে, যারা কর্ষনো পাকিস্তান থেকে আদাদা হওয়ার কথা বলেনি, না তাকে কর্বনো গাদি নিয়েছে। এই অঞ্চলে ছোন হামণা, সেনা অপাক্ষেপন এবং জেল ও নির্বাহনের বিকিছিকা নেমে এলেছে।

একই চিত্র আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতেও। কমতাসীন শক্তিগুলো তো বিটেন ও আমেরিকার দাসত্ত্ব বরণ করেছে, কিন্তু মুহাম্মান সাচ্যান্তাহ আলাইহি গুমানাল্লানের গোলামী কবৃল করেনি। দেশকে টুকরা টুকরা করার মায়িত্ব তো ইংল করেছে, কিন্তু দেশে মুগুস্মান সাল্লান্তাহ্য আলাইহি ওয়াসাল্লানের নিজাম ও জীবনবাবস্থা প্রতিষ্ঠা করে দেশকে হক্ষা করা মেনে নেয়নি। এর থেকেও অনুমান করা যায় যে, মুগনিব দেশগুলো ক্ষমতাসীনরা করে রক্ষক? দেশ ও জাতির মাকি ধর্মবিক জীবনবাবস্থার?

এখন আপনি নিজেই ডিডা করে দেখুন, এমন শ্রেণীকৈ নিজেদের ইমাম ও নোতা ধানানো, যারা আমাদেরই নয়, চরম জুলুম ও অবিচার নয় কি? কুমবি করা যাদের জনা বিনাদানের বিষয়, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের বিক্তমে যুক্ত করা যালা (আইন সম্মত) এবং সূদি বাবহা রক্ষা করা ফরয়, মদ যাদের কাজিত পানীয়, মুসলমানদেরকে হত্যা করা যাদের গার্কের বিষয়, বোন ও মেয়েদেরকে উন্নতির সোপান বানানো যাদের ফ্যানন, এরাই কি ইমামুল মুসলিমীন? এরাই কি

আল্লাহর হে বান্দাগণ! একটু ভেবে দেখুন তো, এরাই কি সেই ইমাম, যারা তোমাদের বোন ও মেয়েদের বিয়েতে অলি (অভিভাবক) হবে, তোমাদের বড়দের

#### ইসলাম ও গণতর :: ৯৭

জানাযা পড়াবে? হে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ। আপনারা কি তাদেরকে এই উপযুক্ত মনে করেন যে, আপনারা তাদের ইয়ামতিতে এক ওয়াক্ত নামাথ আদায় করবেণ? নিঃসন্দেহে করবেন না। তো আপনারা খবন তাদেরকে 'ইয়ামাতে সুগরা'র (নামাথের ইয়ামতি) উপযুক্ত মনে করেন না, তাহলে 'ইয়ামতের কুবরা'র (বেলাফত ও চ্কুমাত) হকদার কেমনে প্রমাণ করেন?

সূতরাং এ বিষয়েটি খুব ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার যে, খুরুজ আনিল ইমাম-(ইমাম এর বিস্কাচারণ) এর আলোচনা সে সব আমির ও শাসকদের সাথে ফশ্বুত, যেখানে ইনলামী থেলাকত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সরকার ব্যবহা কুরবানের। আদালত কুরআনের আইনের পরিপদ্ধি ফ্রানাল নিয়াকে হারাম মনে করে। ধলিকা নিজে ভূদুদ এবং কিসাস বাস্তবায়ন ও জিহাদ কি সাবিলিল্লার পরিচালনা করাছেন। এমতাবস্থার যদি খলিকার ভেতর কোনো খারাবি প্রকাশ পায়, তথন শরীয়ত এটা দেখে যে, পলিকার ভেতর কোনো বিছু পাওয়া যাছে কি না যার কারণে তান বিক্রাক্ত বিক্তাচারণ জায়েও হঙ্গ প্রায় করিব তান বিক্রাক্ত

ومن قال لسلطان زماننا عادل فقد كفر حيث يكون اعتقد الظلم

عدالا

যে ব্যক্তি আমাদের যুগের শাসকদেরকে ন্যায়পরায়ন শাসক বলেছে, সে কুফরি করেছে। কারণ সে জুলুমকে আদল বা ন্যায়পরয়নতা বলেছে।<sup>38</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> সৌজনো: তুহকাতুল মূভাগাসসিদ, মুক্তটী জিল্লাউর রহমান জাকির। প্রকাশনী: মাকতাবাস্তে ওমর ক্ষারুক করাটি। হবাতু এই কথা ইয়াম আবু মুনসূর মাতৃলিদী রহমাযুক্তায়ি আবাহিত্ত ভাল জামানার কলতেন। ফতঙল্লারে আলমদীলী ও আহনাকের অন্যান্য কিতাবে উল্লেখিভ রয়েছে।

তিনি যদি আজকের যুগের গণতাত্ত্বিক সেকুলার ও ধর্মহীন শাসকদেরকে পেতেন এবং তাদেরকে সম্মান ও ভজনাকারীদেরকে দেখতেন, না জানি তাদের সম্পর্কে তিনি কী যন্তব্যই করতেন?

আজকের হন্ধানী আলেমদের সম্মূখে কি এই শাসক শ্রেণীর জীবন বিদ্যান্যন নেই? ভালের জেনারেল, মন্ত্রী, সুদধোর এবং বংশানুক্তমে পেততাস্থুলের দাসকুকারীদের সম্পর্কে কি ভারা অবগত নন? হন্ধানী আলেমদের প্রভুর কসম। কোনো সুইপারও ঘলি ভালের জীবন সম্পর্কে জানে, মৃত্যুর আগ পর্যন্তও ভালেরকে নিজের ইমাম হিসেবে মেনে নিবে না।

সেই সাথে এ বিষয়টিও স্পৃষ্টি হোক বে, মুজাহিদদের জিহাদের ঘোষণা বিশেষ কোনো শাসক কিহলা শাসকলকের বিষক্তে মহা । বহুই জিহাদের এই ঘোষণা মুখ্যনিম দেখানোতে সেপে থাকা কুফারী দিয়ার ও ধারীয়া জীবনবাবহার বিষক্তে। তারা এই কুফারি নিয়ামর বিকল্পে মহদানে নেমেছেন। বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণী তালের টার্ফেট নহ। মুতরাই বে-ই এই নিয়ায়া হেম্পাজতের জন্য তালের মোজাবেলাও আন্যান্ত্র তাকেই এই দিনীয়ার হেম্পাজতের জন্য তালের

মোটকথা, মনে রাখতে হবে গণতম্ব ভার মূল বিসেবে নিরেট কুমারী। সুভরাং এই নিয়ার ও জীরনবাবস্থা পরিচাগনাকারী কখনোই মূলসমানদের ইয়ার হতে পারে কারী হার চাই থার বাহিন্দ ভূষণ-আমূর্ভ হৈ হেমাই হোক না কেনা যে বাচি আরা হব পরীয়াককে সংলাদে অনুযোগন করা ছাড়া আইনের অংশ বানাতে পারে না, সে ক করে মূলবানাদের ইয়ার হতে পারে? যে মুহাখাদ সান্ত্রারাহা ভারাসান্ত্রাকে আর্মীত পরীয়াকতকে এ বিষয়ের মূখাগেকী বানিয়েহে যে, আগে সংস্পে অনুযোগন হোক, এরগর সেটা দেশে (নাউস্বিলিয়াং) বান্তরাহাকে উপযুক্ত হবে, সে ভোনাভাবেই সক্ষানালক ইমার ও পাকত হতে পারে না।

# তৃতীয় অধ্যায়

# আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া অন্য কোনো আইনে ফয়সালা করা

# আপ্রাহর শরীয়ত ছাড়া অন্য কোনো আইনে ফয়সালা করা

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, তারা কেবল আল্লাহরই ইবাদত করতে। কিন্তু আদাদাতে যদি কুরআন প্রতিষ্ঠিত না হয়, ব্যবদা-বাণিজ্য যদি আন্তর্জাতিক অর্থপ্রতিষ্ঠানন্তলার তৈরিকৃত আইদের অধীদে করা হয়, আর সরকার ব্যবস্থা যদি হয় গণতাত্মিক তাহলে আল্লাহর ইবাদত কিতাবে করা সম্ভব্য স্থান

অথধ্য আল্লাহে তারালার কদকা তো এই, জমিনের বুক হতে সমস্ত বাতিক ধর্ম ও আদর্শ নিতিহ করে আল্লাহর প্রেরিক টান কারেম করা। তথু মূলকানারাই নর বরং কান্দেররাও কেই নিনের দোয়া ব্যবস্থার অথীনে জীবন খাপন করনে। বায়তে জোনো সামর্থাবান বাজি কোনো দুর্বল ব্যক্তির উপর জ্লুম করতে না পারে। মজলুমরা দেন দ্যার্থাবিচার লাভ করে। গরীবরা যেনো সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার পার।

আল্লাহর কিতার অনুযায়ী ফরসালা করার নির্দেশ শুধু মুনলমানদের সমস্যার ফেন্সেই নয় বরং কাফেন্সের সমস্যা। ও মামলাতেও (পুধু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিবয় ছাড়া) এই ইলাইী সর্বধান ও আইনের আলোকে সমাধান করা হবে। কিন্তু চিন্তার নীয়েতা ও আল্লাহর স্পাই নির্দেশের প্রতি উদাসীনাতার অনুমান করুল বে, কাফেরদের মাঝে ফরসালা করা তো দূরের কথা, মুনলমানদের আদার্গতে মুনলমানদের ফরসালা করা তো দূরের কথা, মুনলমানদের আদার্গতে মুনলমানদের ফরসালাই করা হচ্ছে কাফেরদের আইলে। এ অনুযায়ীই জীবন মাপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে সহলালা প্রয়োগের জন্য পূলিশ ও সেনাবাহিনী গঠন করা হত্তে, কমলালা প্রয়োগের জন্য পূলিশ ও সেনাবাহিনী গঠন করা হত্তে, ভার বিটকে সুনিশ্চত

করে। অথচ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনই একমাত্র আইন, যে অনুযায়ী ফয়সালা করা উচিত।

# فَاخْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُ أَهْزَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقّ

সূতরাং আল্লাহ যা নাখিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফয়সালা কর এবং তোমার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না । । সূরা মারেদা : ৪৮।

এই অখ্যায়ে আমরা গণতান্ত্ৰিক জীবনব্যবস্থার একটি মৌলিক স্কন্ধ অর্থাৎ গণতান্ত্রিক আদালত ও বিচার ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ করব এবং এ উদ্দেশ্যে এই বুনিয়াদি প্রশ্লের উত্তর জানার চেট্টা করব দে, এসব আদালত ও বিচার ব্যবস্থার আদ্রাবর শরীয়তের ক্লুদে নানুব্যর প্রতিষ্ঠিত আইন অনুবায়ী ক্ষমদালা ও বিচার করার মেই ধারা জারি রয়েছে, শুরীয়তের দৃষ্টিতে তার ক্রুম কি?

# আল্লাহর শরীয়ত ব্যাতীত অন্য কোনো আইনে ফয়সালা করা

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

আর যারা আল্লাহর নাখিলকৃত (কুরআন) খারা ফয়সালা করে না, তারাই কাফের। *[সুরা মালোন: ৪৪]* 

আল্লাহ তারালা আহলে সুন্নাত ওয়াল আমাতকে তাঁর দীন ফোলতের জন্য নির্বাচন করেছেন। তাঁর দীনকে কম-বেদি করা থেকে নিরাপন রাধার তাওকীক নিয়েছেন। কুবরদান ও হাদীনকে তার সঠিক অর্ক-বের্কে নাথে বর্ণনা করা এবং তা সালফে সালেইনের ব্যাখ্যা-বিস্লেখন অনুযায়ী বোঝার তাওকীক দান করেছেন। মাতে এরা দীনে মুবিন তথা সুস্পাই দীনকে সব ধরনের হিম্মুণ থেকে পবিত্র করেন। কর্মেকার তা সীমাজভানের কর্মনারী পরে থাকে বাঢ়িয়ে তারসায়াপূর্ণ রাজপথে চালান।

যার কারণে এই উম্মত প্রত্যেক যুগেই ফিতনার যোর অমানিশাতেও সফলভাবে যাত্রা করেছে এবং সুমূর্যে অধ্যসর হয়েছে। ফফদের গক্ষ হচত শত প্রোপাণায়তার মাঝেও এরা হকের ভারসামাপূর্ণ পথ মানের। আহলে সুন্নাত ওয়াল ভামাতের ওলামায়ে কেন্নাম এই লাফেশানে ভারতে সুক্তিনীর, ধর্মব্যবসায়ী দরবারি আলেম এবং ঈমানের ধূর্ত দুশমনদের করল থেকে বাঁচিয়ে গতবাপানে এগিয়ে নিয়ে যাছে।

প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي طَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَشُرُّهُمُ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَأُمُولَاللَّهِ

আমার উন্যতের একটি দল হাকের জন্য কিতাল করতে থাকবে। হাকের উপর বিজয়ী থাকবে। যাত্রা এই দলকে ভাগা করল, তারা এই দলকে ক্ষতি করতে পারবে না। অবশেষে আলাত্তর জহসালা গ্রাস্থ্য যাবে।

ভাই অন্যান্য বিষরের মত এই মাসআলাতেও (আল্লাহর নাজিপকৃত বিধান অনুযায়ী ফারমাণা না করা) প্রত্যেক যুগের হুৰুকানী ভলামারে কেরাম নিজ নিজ যুগের প্রান্তিকতা ও কম-বেশি চিহ্নিত করে বর্ণনা করেছেন এবং মাসআলাকে পরীয়তের শিক্ষার আলোকে বৃথিয়েছেন।

একদা ও মুগেও আহলে হক ওলানাতে কেবানের কন্য জকরি, সর্বপ্রথম নিজেগেন সম্পূর্ব বিদ্যান্যন সমস্যার রূপকে পতীরভাবে বোঝা। তথু এর জারেরী থবছা ও প্রচিনিত প্রচন্দ্র পরিভাবার (মুবর্যা ইসচিলাহাত) উপরই পররী কুম বর্ধনা না করা। মাতে কুবেনা ব প্রদানের আলোকে উন্মতকে রাকুরারী করা যার। কোনো নাসনালাতে নিজের পক্ষ হতে কঠোরতাও আরোপ না করা। শরীয়ত অবরুপ দিয়ে থাকলে নিজের পক্ষ হতে একর বিষয়ের কঠোরতা আরোপ ও চাপাচাপি না করা। খাবার সহজ করতে দিয়ে গীনের সীমানাও লক্ষম না করা, যা কুম্বর ও ইসলায়ের সার্যের বিষয়ির কঠোরতা আরোপ ও চাপাচাপি না করা।

কিন্তু আফুনোদের বিষয় হল, বর্তমান যুগে আলোচ্য বিষয়ে মানুষ অত্যন্ত উদাসীন ৬ চট্টিকারিতায় নিস্ত । এখন তো অবস্থা এই বে, সাধারণ মানুষ তো পরের করা, কথামাত্রে কেরান্তেন পরিবারেও এ বিষয়ের জন্মভূতি নেই বে, আহারে কারীয়াত ছাড়া জন্য কোনো আইনের অধীনে বেঁচে থাকা, গাইকল্যাহর আইনকে পানক মানা, তার উপর নিবর থাকা, খুলি থাকা– এটা বেনতেন অপরাধ নর, সাধারণ কোনো কনাহ নহা আলান্ত ভারাধা এটাকে বত্ত কঠিন শব্য পর্বান করেছেন।

এ বিষয়ে আন্তাহ তারালার কঠিন ধর্মাককে নিজের পক্ষ হতে হান্ধা করে পেশ করা, কোনো সাম্বাধীর উভিক্তে জন্মাগায় উপস্থাপন করা, এটা কী পরিমাণ জন্যায় করে, তা বলার অপেকা রাজ না আসমান ও জমিনের পাবানশাহ মানুষ্পরক উভিগ্রদর্শন করছে যে, যে বাঞ্জি আমার আইন বায়তিত জন্য জাইনে ক্ষরসালা করল, সে কাফের। কিন্তু এমন মানুষ্পও ররেছে, যে আন্তাহর এই ধর্মকির সামনে

ه "الصحيح ليسلم : الجزء ١٠ "كتأب الإمارة" بأب قوله صلي الله عليه وسلم لاتزال طائفة من أملي فأهد بين عن الحق لايشر هم من غائفهم

## ইসলাম ও গণতপ্ত :: ১০২

দাঁড়িয়ে যায়। নিজেও কুফরি করে এবং অন্যদেরকেও সাহস যোগায় যে, না এতে কোনো সমস্যা নেই। ভূমি যত বড় অপরাধ মনে করছ, বাস্তবে তা নর। নাউরবিবাহ।

এমনিভাবে এ বিষয়টিও আহলে সুদ্ধাত ওয়াল জামাতের মাসলাকের খেলাফ যে, কুরআন ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দেখে এমন ব্যাখ্যা করা যা আসলাফে উন্মত থেকে প্রমাণিত নেই।

গামনে হাজির হওয়া কোনো সমস্যার আমসা তখনই ভূক করে বলি, যখন আমরা সমস্যার গভীরে না গিয়ে এবং সমস্যা সম্পরে সালফে সালেইন কর্তৃক বর্ণিত কিজারিত বিবরণ আগোচনা না করে শুখ বাহিত করেছার উপর সম্যাসা নেই। এমনিভাবে আরেকটি ভূল এই হয় যে, আসলাফে উস্বতের বর্ণনাকৃত বিভারিত বিরস্তাহে আমরা এমন স্থানে প্রয়োগ করি, যেখানে সেটা কোনোভাই উপযোগী হয়

আলোচ্য বিষয়ও (কুরআন ব্যতীত অন্য আইনে কয়সালা করা) এ ধরনেরই একটি সমস্যা যাতে সমস্যার প্রকৃতির (সূরতে মাসআলা) গভীরে বাওয়া ছাড়াই প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পার্কে পররী চ্কুমুন বর্দনা করা হয়। অধ্যন সমস্যার প্রকৃতিকে (সূরতে মাসআলা) স্পাষ্টরূপে বর্দনা করার চেটা করেছে। যাতে হক্কানী ওলামায়ে কেরাম পরীয়তের আলোকে আমাদের রাহনমায়ী করেন।

# সতৰ্কতা ভাপন

কুরখান ব্যতীত অন্য কোনো আইনে ফয়নাগাকারী ব্যক্তি কাম্কের কি না? এই আলোচনার একটি বিষয় মনে রাখতে হবে দে, পূরো আলোচনাটি একটি মাত্র পার্বার ক্রিয়ের সাথে সম্পূত । অর্থাৎ একজন জন্ত বা কিচারক কুরআনের সমন্ত স্থানালা প্রদান করে। কিন্তু অকটোতারে প্রমাণিত একটি মাত্র পার্বার ছুকুম কুরখান বাাতীত অন্য আইনে ফয়নালা দের। (যেমন যেনার পাররী পান্তির পরিবর্তে ইংরেজি আইনে পান্তির ক্ষানালা করে।) তবে সে ইমলামের পুরোস্থিরি গত্তি থেকে বের হয়ে দিয়তে কিনা স

# আয়াতের শানে নুযুল ও প্রেক্ষাপট

প্রথমে আয়াতটির শানে নুযুল ও প্রেক্ষাপট বুঝে নিন। এরপর আয়াতের তাফসীরে মশহুর মুফাসসিরীনদের (মতাকদ্মিমীন ও মুভাআখিবিরীন) কথা ও মত বর্ণনা করা হবে। আমরা যদি এই আলোচনাটি ভালোভাবে বৃঝি, তা হলে ইনশাআল্লাহ,

ইসলাম এবং কুকর- আধুনিক দাজ্জালি মন্তিন্ধ যাকে একাকার করার চেষ্টা করেছে- স্পষ্ট হয়ে যাবে।

# وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

আর ধারা আল্লাহর নামিলকৃত (কুরআন) ছারা ফয়সালা করে না, তারাই কাফের। [স্রা মামেদা : 88]

মুষ্ণতী মুহাম্মাদ শকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মারেফুল কুরআনে ইমাম বাগবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির উবৃতিতে আল্লাতটির শানে নুযুল এভাবে বর্ণনা করেছেন–

এটি একটি যেনার ঘটনা। খামবারের ইহুনীদের মধ্যে এই ঘটনাটি ঘটে।
তাওরাতের শান্তি অনুদারী বেনাকারী নারী-পুকুষ উভয়কে প্রচারণাতে হত্যা করা
আবশ্যক ছিল। কিন্তু এরা ছিল বড় একটি খান্দানের মানুব। ইহুনীরা তাদের
পুরাকন অস্তাাল অনুদারী এদের শান্তি হুক করতে চাহিল। আর তারা এ কথা
জানত যে, ইশলাম ধার্ম অনেক সূবোগ সুবিধা দেরা হয়েছে। তাই তারা এ কথা
মনে করছিল যে, ইললামে হয়ত এ শান্তির ক্ষেত্রেভ ছাতু আছে। খামবারের
লোকেরা তাদের মিত্র বনি কুরাজার লোকদেরকে এই পয়াপা পাঠায় যে, বিষয়টি
মহাখ্যানের সোল্লাভান্ত আশাইহি আমানুভাম) খারা স্ক্রমানা কর।

যাহোক, কাআৰ বিন আশবাফ সহ একটি প্রতিনিধি তাদেরকে নিয়ে হবরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ভয়াসাল্লামের বেদমতে হাজির হয় এবং জিল্লাসা করে, বিবাহিত নারী পুরুষ ব্যাভিচারে লিঙ হলে তার শান্তি কি?

নবী কারীম সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি আমার ফয়সালা মানবে?

## তারা উত্তর দেয়, হ্যাঁ, আমরা আপনার ফয়সালা মানব।

হবরত জিবরাইণ আমীন তথন আল্লাহর এই হৃতুম নিয়ে নাবিল হন যে, এর শান্তি হল প্রস্তাবাধাতে হত্যা করা। তারা যথন এই ক্ষমনালা গোনে, হততহ হরে পড়ে এবং ফ্যমনালা মানতে অবীকৃতি জানার। হবতে জিরবাইল আমীন দারী তারীম সাল্লাহাছ আলাইথি ভয়াসাল্লামনে পরামর্থ দিলেন, আগনি এনেরকে বলুন, আমার ফ্যমনালা মানা নামানার ফেন্সে ইবনে সূর্বিরাকে বিচারক বানাত। এরপর তিনি নবী কারীম সাল্লাহাছ আলাইথি ভয়াসাল্লামকে ইবনে সূর্বিরাক অবস্থা ত ৩ব-বালি বালি কারীম সাল্লাহাছ আলাইথি ভয়াসাল্লাম তই প্রতিনিধানকে বলনে। নবী কারীম সাল্লাহাছ আলাইথি ভয়াসাল্লাম তই প্রতিনিধানকে কবলেন, তোমবা কি কিমাকে করনাকরারী দৃষ্টিবারিকবিদ্ধি ইবনে সূর্বিরাকে চেনো? সবাই ক্ষার্য করন, হাঁ৷ চিনি। নবী কারীম সাল্লাহাছ আলাইথি ভয়াসাল্লাম আলাই ভিয়াসাল্লাম তালাক্ষাক আলাক্ষাক আলাক্য

ইহুদীদের মধ্যে তার চেয়ে বড় কোনো আলেম আর একজনও নেই। দবী কারীম সান্তান্তান্ত আনাইবি ওয়াসান্তান কাকেন, তাকে তেকে আনো। এরপন্ন ডাকে তেকে আনা হয়। নবী কারীম সান্তান্তান্ত আনাইবি ওয়াসান্তাম তাকে কসম দিয়ে জিজাসা করাসেন, এ সম্পর্কে তাওৱাতের বিধান কিঃ

ইবনে সুরিয়া বদল, সেই সন্থার কসম, যার কসম আপনি আমাকে দিয়েছেন, আপনি মদি কসম নাও নিতেন, আর আমার যদি এই ভয় না থাকত যে, ভূল বলার ক্ষেত্রে তাওয়াত আমাকে জ্বালিয়ে ফেলবে, তবে আমি এই সভ্য প্রকাপ করতাম না। সতা হল, ইসলামের মত তাওয়াতেও এই একই নির্দেশ রয়েছে। তালের উভয়কে প্রস্তারায়াতে হত্যা করতে হবে।

নবী কারীম সাল্রাল্লাল্ আলাইহি ওরাসাল্লাম তখন বললেন, তবে এমন কী আপদ এসেছে যে, তোমরা তাওরাতের নির্দেশের বিরোধিতা করছ?

ইবলে সুবিয়া তথন বলে, আদল বিষয় হল, আমাদের ধর্মেও যেনার পর্বাটী পাঙি এটাই, গুজারাণাতে হত্যা করা। বিজ্ঞ একনার আমাদের এক পাছরালা এই জন্মাধ্য করে বনে। তার পঞ্চাপত্তিত্ব করতে গিরে আমরান তাকে হেছে দেই। তাকে প্রকার বাধ্য করা হর না। কিছুদিন পর একই অপরাধ একরন সাধারণ মানুষও করে। দায়িকুদীশারা তাকে প্রস্তাবাদাতে হত্যা করতে চায়। অপরাধীর পরিবার তথন এব বিরোধিতা করে। তারা বলে, একে যৌপ পর্বাটী পাঙি দিতে চায়। তব আগে পাছরালাকে করে। না হলে আমারা একেও এই পান্তি দিতে দেব না।

এক সময় বিষয়টি অনেক বড় সমস্যায় হ্রপ দের। তথন সবাই মিলে এই সমখোতা করা হয় যে, সবার জন্য একই শান্তি নির্ধারণ করা হোক এবং তাওরাতের বিধান বাদ দত্ম শান্তির বিধান জারি করা হোক। এরপর ধেকে ভাওরাতের বিধানের পরিবর্তে সবার ক্ষেত্রে এই শান্তিই ব্যক্তিক রয়েছে।'

এই আরাতের শানে নুগুলে ইমায বৃধারী রহাযভুল্লাহি আলাইছি এবং ইমায মুসলিম বহুমাভুল্লাহি আলাইছিও এই ঘটনাই উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য ভাষপীরকারকগণ বর্ণনা করেছেন যে, তাওরাতে উল্লেখিত এই শান্তি ছিল, মুখে কালি মাধিয়ে উভয়কে গান্তি উপর উপ্টা করে বসিয়ে শহরের অনিতে গনিতে ঘুরানো এবং বেরাঘাত করা।

# কয়েকটি ভক্লতুপূর্ণ বিষয়

১. তাওরাতের সাদাকাত ও সততার উপর গুই ইহুদীর ঈয়ান দেখুন। সে ভুল কথা বলার ক্ষেত্রে ভয় পাচেছ যে, তাওরাত তাকে জ্বালিয়ে ফেলবে। সেই সাথে আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতের উপর ইয়াকিনও দক্ষ্য করন যে, কয়য়

দেয়ার কারণে এমন সত্য কথা বলতে সে উদ্বুদ্ধ হয়েছে যার ছারা তার গোটা জাতি ও ধর্মের বেইজ্জতি হচ্ছিল।

- ২. সে তাওরাতের প্রতারাঘাতের চকুম এমনভাবে অখীকার করেনি যে, সে তা من المن (আল্লাহর পক হতে নামিলকৃত) হওয়ার মূনকির (অখীকারকারী) হয়ে গিয়েছিল। ববং সে তাওয়াতের হুত্মের মেকারেলায় নিজেসের পক হতে আরেকটি আইন মন্ত্রব করে নিয়েছিল এবং সেটা বাজবারন করে তা
- ৩. ইহুদী আলেমরা তাওরাতের রজমের হুঁকুম ফুলে দিয়ে নিজেদের সংযোজিত আইল গেলাট আকারে বা সাংবিধানিকরলে প্রকাশ করেনি। তাওরাতের আইনের বিপরীতে কোনো সংবিধান লিখিতভাবেও প্রগদ্ধন করেনি। বরং তাওরাতে তখনো আল্লাহর নাধিনকৃত 'রজম আইন'ই বিদ্যমান ছিল। এই সংযোজন ছিল গুধু থৌখিক।

পক্ষান্তরে বর্তমানে আল্লাহর কুরআনের বিপরীতে লিখিতরপে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। যা নিয়মভারিকতবে পড়ানো হয় এবং কুরআনের বিপরীতে তা দেশে জোরপূর্বক বাস্তবায়ন করা হয়। এর ভেতর অসংখ্য শরীয়ত পরিপদ্ধি সংযোজন রয়েছে। এরপরত গ্রেটাকে ইসলামী বলা হয়। যেন কুরআন ইসলামী নয়, ইসলামী বরং যে আইন পাকিস্তানে রয়েছে, সেটা। অথবা চোরের হাত কাটা ও বিবাহিত দাবী-পুরুষকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করার যে আইন মুহান্দান সাল্লাফালাকীত গ্রামান্তাম এনেকেন, সেটা ইসলামী নয়। ইসলামী বহুং যাণ পালিজ্ঞানের আইনে রয়েছে।

 এই ঘটনা থেকে জানা গেল, আল্লাহর নাধিলকৃত আইনে সংযোজনকারীদের বিরুদ্ধে কুফরির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যারা এমন আইন সংযোজন করে, তারা কাফের।

এখন আপনিই একটু তেবে দেখুন, বর্তমান গনতান্তের ধর্মহীন ধ্বজাধারীরা এবং তাদের সপত্র রক্ষীরাও যো এমনই করছে। তারা বরং ইক্ষীনের থেকেও এক ধাপ এগিয়ে । তারা ইক্ষীনের থেকেও এক ধাপ এগিয়ে । তারা ইক্ষীনের থেকেও একে ধাপ এগিয়ে । তারা ইক্ষীনের শাকে দিবিক ধর্মনিরাপেছ দক্তাব্যাকে দেখুন, তারা কেমন ঔজত্যের সাথে পারিক ধর্মনিরাপেছ দক্তাব্যাকে কেরিক। তার তার কিমন ঔজত্যের সাথে কুরআনের বিনি-বিধানকে হিপ্রতা ও পাশবিকতা বছছে। কুরআনের আইনারে পার্কাব্যাক ও আক্রবার মূগের আইন বছছে। ক্ষমতাবালে তা বাত্তবার করতে বাধা নিচ্ছে। তাদের মধ্যে না ভদ্রতা রয়েছে না আল্লাব্য ভরের কোনো পরেয়ার রয়েছে।

# ইসলাম ও গণতম :: ১০৬

طانانا محم مان معتصرة মফাসিসরীনের মতামত

আসুন, আয়াতটি উন্মতের সেসব মুফাসসিরদের তাফসীর দ্বারা ববি. যেই তাফসীরের উপর সবাই একমত।

ইমামল মন্ধাসসিরীন ইবনে জারীর তাবারী রহমাতলাহি আলাইহি এই আয়াতের তাফসীরে রলেন~

> يقول تعالى ذكرة: ومن كتم حكم الله الذي أنزله في كتابه وجعله حكما يدر عبادة فأخفأة وحكم يغدة كحكم البعود...

[فألئك هم الكافرون] يقول: هؤلاء الذين لم يحكبوا بها أنزل الله في كتأبه ولكن بدلوا وغيروا حكمه وكتبوا الحق الذي أنز له في كتأبه

[هم الكاف ون] يقدل: هم الذين سيِّر وا الحق الذي كأن عليهم كشفه وتسبنه وغطرة عن الناس وأظهر والهم غيرة وقضوا به لسحت أخذوة

আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সেই হকুমকে গোপন করল, যা তিনি তার কিতাবে নাযিল করেছেন এবং যেই হুকুমকে তার বান্দাদের জন্য আইন বানিয়েছেন। সূতরাং সে এই আইনকে গোপন করল এবং ইছদীদের মত এই আইন ব্যতীত অন্য আইনে ফয়সালা করল।

ভারা কাকের- অর্থাৎ যারা আল্লাহর নাযিলকৃত (আইন) দ্বারা ফয়সালা করে না, বরং আলাহর শরীয়তকে উন্টিয়ে দেয় এবং সেই হককে গোপন করে যা আলাহ তায়ালা তাঁব কিতাবে নাজিল করেছেন।

এরা কাষ্টের- যারা হককে গোপন করেছে, যা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা তাদের জন্য আবশ্যক ছিল। এবং অন্যদের দৃষ্টি হতে এই হককে আড়ালে রেখেছে। আর মানষের সম্মন্থে এই হক ব্যাতীত অন্যান্য বিষয় প্রকাশ করেছে এবং সেই অনুযায়ী ফয়সালা করেছে, ঘষের কারণে। যা তারা নিয়েছিল।<sup>২৬</sup>

٢٦ جامع البيان في تأويل القران : محمد بن جرير يزيد بن غالب الاملي. ابو جعفر الطبري (البتوفي : (27) .

ফারদা : ইয়ায় ইবনে ভারীর ভারারী রহমাতলাহি আলাইহি এই আয়াতের ডাঙ্গসীরে যে বিবরণ উলেখ করেছেন, আজকের বিচার ব্যবস্থায় তা পরোপরিই পাওয়া যায়। আলাহর আইন গোপন করা। অর্থাৎ চলমান মামলার ক্ষেত্রে আলাহর আইন কি, মামলার সময় তা উল্লেখই না করা। বরং নিজেদের তৈরিকত আইনকে ইসন্সামী আইন বলা এবং এ কথা বলা যে আমাদের আদালত ও বিচার ব্যবস্থা ইসলামী আইনের আলোকেই ফয়সালা করে। আল্রাহর আইনে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা (যেমন বিবাহিত নারী-পুরুষকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করার পরিবর্তে কয়েক বছবের জ্বোলর শান্তি ইত্যাদি)... এ সবই এমন কান্ত যার কারণে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে ইচদীদেরকে কাফের ঘোষণা করেছেন।

হযুরত আবদল্রাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্রান্থ তারালা আন্তমা এই আরাতের ড়াফুসীরে ব্যঙ্গন-

من حدى ما أنَّز ل الله فقل كفر . ومن أقربه ولم يحكم فهو ظالم فأسق কোনো ব্যক্তি আল্রাহর 'হদুদ' (প্রস্তারাঘাত করা, বেত্রাঘাত করা ইত্যাদি) হতে একটা আইনও যদি অস্বীকার করে, সে কাম্কের। আর যে ব্যক্তি এগুলো স্বীকার করে ঠিক, কিন্তু এ অনুযায়ী ফয়সালা করে না, সে জালেম এবং ফাসেক। হযুরত ইকরামা রহমাতলাহি আলাইহি বলেন-

> معناه: ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر. ومن أقربه ولم بحكم به قم ظالم قاسق

এর অর্থ হল, যে ব্যক্তি আল্রাহর আইন অস্বীকার করে এ অনুযায়ী কয়সালা করে না সে ব্যক্তি সভিটেই কাফের। আর যে এই আইন স্বীকার করে কিন্তু এ অনুযায়ী ফয়সালা করে না. সে ব্যক্তি জালেম এবং ফাসেক।<sup>২৭</sup>

কুরআনের আইনের উপর ঈমান আনা একটি সংশয় এবং তার ব্যাখ্যা

جأحدابه अत्र वाजाद जामनाक्शन य अकथा वलाइन بأدل الله (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্রাহর আইন অস্বীকার করে, আল্রাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা

٧٧ الكشف والبيان: الجزء ٥ . أبو اسحاق أحد بن محمد بن ابر اهيد الثعلبي النيسابوري (المترقي CA ETY:

# ইসলাম ও গণতল :: ১০৮

করে না, নিরসন্দেহে সে কাফের।) এর ছারা মানুহের সম্ভবত এই সংশক্ত্র সৃষ্টি হয়েছে যে, এর ছারা উদ্দেশ্য সে এই আইনকে কুরজানের অংশ কিবো আল্লাহর পক্ষ হতে নাথিবকৃত হওয়ার ইয়াকিন রাখে না। বিধার কেট বিদি এর ইমান রেখে কুরজানের আইন ব্যাতিত ফয়নালা করে, তো সেটা কুফরে আকবার নম বরং কুরজানের আইন ব্যাতিত ফয়নালা করে, তো সেটা কুফরে আকবার নম বরং কুফরে মাজার্যী অথবা অধ্ব এই বং এইবং ছেটা কুফরি।

#### ব্যাখ্যা

এমন বোঝা আসলাফের ভাষা বৃথার কেত্রে ফ্রন্ট। থারেজীরা ঘেডাবে এই আয়াত থেকে সরাসরি কুম্মরে আকরার উদ্দেশ্য নিয়েছে এবং এতেলালের পথ থেকে সরে দিয়েছে, তেমনিভাবে এই আয়াতে বর্ণিত কুম্বরিকে সরাসরি সুক্রা ১ ঠা বা ছোট কুমরি সারাজ করাও আহলে সুরাত ওয়াল জারাতের পথ হতে সরে যাবতা। মনে রাখবেন, সাইরিদিনা হবরত আবনুরাহে বিন আবনান রাখিয়ারাছ ভারালা আনহমা
১ সরাসরি ব্যবহার করেনি। বরং সাহাবারে কেরামের মন্টামত থকন করতে পিয়ের বর্ণনা করেছেন।

আহলে সূরাত ওয়াল জামাতের ওলামারে কেরায় এ বিষয়ে তাফসিলের সাথে আলোচনা করেছেন। দুর্বে যা উল্লেখ করা হরেছে। আমাচের আনলাফ স্পাইভাবে এ কথা বলে নিয়েছেন যে, এই বিচারক এ বিষয়ের ইয়াকিন রাবে যে, চলমান মামলার কুরআনের আইন থারা সম্মানা করা তার উপর ওয়াজিব। এর ব্যক্তিমকরেলে বে ভানাখার হবে এবং শান্তির উপযুক্ত বিরেজিত হবে। কিন্তু সে কুরআনের আইন অনুযায়ী স্কারালা করল না বরং তর্মু এ কথা বিশ্বাস করল যে, এ আইনভানো কুরআনের অংশ এতটুকু মনে করা তার জন্য যথেই হবে ন। ইফ্রীরাও এই স্বায়াতক, যা তাওরাতের অংশ ছিল, বিশ্বাস করত। বিজ্ঞ সম্মানার বাগোরে তারা এর স্থলে আরেক আইন বানিয়ে নিয়েছিল এবং সেটাকেই পর্যন্তী আইন ক্রমাণিত করিল। কুরআন তানের ও আমানত ক্রমান বাণারে তারা ওর স্থলে আরেক আইন বানিয়ে বিয়োছিল এবং সেটাকেই পর্যন্তী আইন ক্রমাণিত করিল। কুরআন তানের ও আমনতে কুমতে আকরার যোখাৰ বরেছে।

এ বিষয়টিও ভাষার দাবি রাখে যে, কোনো ব্যক্তি যদি কোরআনের কোনো আয়াতকে شرائط কুর্বাধ করাই কাল হতে নাফিলকুত বিশ্বাস না করে, সে কেবল এই ডিজাধারার কারণেই ভাঙ্কপাত কাফের হয়ে যাবে। তার ব্যাপারে এই আলোচনা করাই অনর্থক যে, কুরআনের আইন ব্যাতীত ফ্বয়নালা করার ঘার কাফের হয় বি না না কাই অনর্থক যে, কুরআনের আইন ব্যাতীত ফ্বয়নালা করার ঘার কাফের হয় বি না না সুত্যাহ এই আয়াত ভাষা এই উদ্দেশ্য কর্মনোই হতে পারে না। উদ্যাতের ওলামায়ে কেরাম এর উদ্দেশ্য কর্মনোই হতে পারে না।

অনুযায়ী কয়সালা করা ওয়াজিব মনে করে এবং ইহা ব্যাতীত অন্য যে কোনো আইন ছারা কয়সালা করাকে গুনাত মনে করে।

# ফায়দা

এই দই হয়রতের নিকট এমন ব্যক্তি পরোপরি কাফের।

হয়রত আবদুরাহে বিন মাসউদ রাখিয়ান্ত্রান্থ তারালা আনন্ত এবং হয়রত হাসান বসরী রহমান্ত্রাহি আলাইথি বলেন, আয়াতটি মুনন্সমান, ইন্দুনী এবং অন্যান্য কামেন্তরেরে বেলারও প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফরসালা না করের কর্থাও যে ব্যক্তি আল্লাহর সঞ্জীয়ত ছারা ফ্রসালা না করের এবং নিজের কাজকে সঠিক (আইনসম্মত) হওয়ার বিশ্বাস দালন করবে (বে ব্যক্তি স্পাই কাম্বের)। তবে

ates

হাঁ, যে ব্যক্তি এটাকে হারাম মনে করে করবে, সে ব্যক্তি ফাসেক মুসলমানদের অন্তর্ভক্ত ৷<sup>১৯</sup>

আজকের প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে একটু ভাবুন এবং ফয়সাগা করুন যে, বিচার বিভাগের অধিকাংশ দোক কি এ সব ফয়সাগাকে গুনাহ মনে করে? ভাবের নিকট এটা তো অনেক ক্ কুল্যাগের কাজ। অনেক বড় ভালো ও পরিব কাজ। বঙ্গালিত বিচার বিভাগ কি কুরবান বাত্রীত অন্য আইন যারা ফয়সাগা করাকে হালাল ও অঠন সম্বাভ মনে করে না?

হযরত হ্যাইফা বিন ইয়ামান রাখিয়াল্লাহ্ তায়ালা আনহকে জিজ্ঞানা করা হর, এই আয়াতটি কি ইহুনীদের ব্যাপারে নাখিল হয়েছে? তিনি বলেন-

জ্বি হাঁা, কিন্তু তোমরা (এই উন্মত) ইহুদীদের পথে পায়ে পায়ে চলবে।°

আলুমা আলুসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি রুহুঙ্গ মাআনীতে ইমাম শাআবী রহমাতুল্লাহির এই রেওয়ারেত নকল করেছেন-

> وَمَنْ لَمَ يَمْتُلُمْ بِهَا أَنَّوْلَ اللَّهُ فَأُولَٰتِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ .... وَمَنْ لَمَ يَمْتُلُمْ بِهَا أَنَّوْلَ اللَّهُ فَأُولِتِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ.... وَمَنْ لَمَ يَمْتُلُمْ بِنَا أَنَّوْلَ اللَّهُ فَأَنْكُ هُمُّ الظَّالَةِ فَي ...

> সুরা মায়েদার এই আয়াত তিনটির প্রথমটি এই উম্মতের ব্যাপারে, দ্বিতীয়টি ইহনীদের ব্যাপারে আর তৃতীয়টি খ্রিস্টানদের ব্যাপারে।

আলামা আলসী রহমাতলাহি আলাইহি বলেন–

এই ভিত্তিতে আবশ্যক, মুসলমানদের অবস্থা ইন্দী-নাসারাদের থেকেও করুণ হবে তে

বর্তমানের কুফরি বিচার ব্যবহাকে ইসলামী প্রমাণকারীরা এবং কুফরি গণতান্ত্রিক ব্যবহাকে ইসলামী সাব্যস্তকারীরা ইহুদী-নাসারাদের থেকেও এক ধাপ এগিয়ে নর তো কিঃ

٩ " انجأمع لأحكام القران المروضة فسير القرطي" الجزء" تفسير سورة البائدة: ٤٤ . محد بن أحيد بن أي بن الأي بن محد بن أحيد بن أي بكر بن فرح القرطي أبو عبدالله

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> প্রাথক

<sup>&</sup>lt;sup>00</sup> তাকসীরে ক্লহুল মাআনী পারা : ৫, তাকসীরে সূরা মাজেদা : ৪৪

তাফসীরে ইবনে জাযী'তেও (نفسور ابن جزي) ইমাম শাক্ষেয়ী রহমাতুরাহি আলাইহির এক কওল বর্ণনা করা হয়েছে যে-

এই সায়াতে কান্দের হওয়ার বিষয়টি মুসলমানদের ব্যাপারে। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্রাহর শরীয়ত দ্বারা ফয়সালা না করবে।)

বিখ্যাত হানাকী ফকীহ এবং মুফাসসির ইমাম নাসাফী রহমাভুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু : ৭১০ হিজরী) তাফসীরে নাসাফীতে বলেন~

# ايمستهينايه

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়তকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এর আলোকে ফয়সালা করে না, সে কাচ্ছের ।  $\cdot$ 

ইমাম বায়থাবী রংমাতুল্লাহি আলাইহির (মৃত্যু ৬৯১ হিজরী) নাম কোনো তাদেবে ইলমের নিকটই নতুন নয়। তিনি তাঁর তাফসীরে বায়থাবীতে এই আয়াতের তাফসীরে এ কথা বদেন-

> وَمَنْ لَمْ يَخْلُهُ بِنَا أَنْوَلَ اللّهُ مستهينابه منكرا له فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَالِدُونَ لاستهانتهم به وتسردهم بأن حكموا بغيره ولذلك وصفهم بقوله الْكَالِدُرُونَ

যে ব্যক্তি আল্লাহর পরীয়তের আইনকে কম গুলুখুর্প মনে করে (অন্য আইনকে গুলুখুক্তি দানে করে), এই আইন অনুমাটি ফয়নাদা করার উন্তুবকে (গুরাছিক হব্যারে) অবিধানক করে, এন আনোকে কয়নাদা করা করে না, শে বার্তিক বাকে এই আইনক কম গুলুখুর্প মনে করার কারণে এবং এই আইন ব্যক্তীত অন্য আইন ধারা ফয়নাদা করার প্রতি অটম থাকার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে কারণে এবং প্রত্যাহন তারালা তাকে কারণে এবং প্রত্যাহন বার্ত্তিক না

বনুন, অনৈসলামী আইনের উপর কারা অটল রয়েছে। এর জন্য কারা যুদ্ধ করছে? এমনিভাবে আল্রামা জমধশরী রহমাভূল্লাই আলাইছিও কারো নিকট অপরিচিত ব্যক্তিত্ব নন। তিনি তাঁর তাফসীরে কাশশাকে এই তাফসীরই করেছেন।

# সতৰ্কবাণী

আদ্রামা জমরণারী রহমাতুদ্রাহি আলাইহি এবং ইমাম বার্যাবী রহমাতুদ্রাহি আলাইহির এই মত দে- আলাহর দারীয়ত তাতীত অন্য আইন ছারা দৃত ফমলালার উপর অটল থাবার কারণে দে কাকের- বর্তমান সময়ের গণতান্ত্রিক বিচার বাহার কারে কোরার কোনা কাকের দার্থন ছারা মৃত ফমলালার কোরা বেলার কেলার কেলার কোর বাহ বহুত ধরে অটল রয়েছে। বহুং কুক্মোনের বিপরীতে তৈরিকৃত আইলের রিটকে নিভিত করার জন্য লড়াই করাকে জিহান বলে...। আহলে হকরা জি এর চক্রম বর্ণনা করেনে।

আবুল ফরজ ইবনে জাওয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (৫০৮-৫৯৭ হিজরী) যাদুল মাসির গ্রান্তে বলেন-

> ... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَتُولَ اللَّهُ جَأَحِدِا له ' وهو يعلم أَن الله أَنزله' كبأ فعلت البعد ' فعه كاف ...

যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করার উত্ত্বকে অধীকার করে এর দ্বারা ফয়সালা করল না, অথচ সে জানে, এটা আল্লাহর নামিলকৃত আইন, যেমন ইহুদীরা করেছিল, সে ব্যক্তি কাম্পের।

এর দ্বারা জানা গেল যে, আবনুদ্রাহ ইবনে আবনাস রাধিয়াল্রাহ ভায়ালা আনহমা এবং জন্যানা তাফসীরবারকগণ— যারা এই আয়াতের প্রশাস বংলাছেন যে, যে ব্যক্তি জাল্লারর আইন পৰ্কারক বকত আলারুর আইন বান বিচ্চ অন আইন দ্বার ফমসালা করে— এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, সে এটাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ বিশ্বাস করে না, ববং এর দ্বারা উদ্দেশ্য দে এই আইন অনুযায়ী ক্ষমদালা করার ওয়াজিব সহবারে বিয়ম্ব স্থান্তর বরুব লা।

হ্বরত মুফতী মুহাম্মাদ শধ্যী রহমাত্ত্রাহি আলাইহি 'মাআরিফুল কুরআন'-এ وُمُنْ هُمُا الْذِكَاتُةُ يَعْكُمُهُ بِمَا أَيْوَلَ اللَّهِ

যারা আল্লাহর নায়িলকৃত বিধিবিধানকে ওয়াজিব মনে করে না এবং এ অনুযায়ী ফয়সালা দেয় না, বরং এর বিপরীত ফয়সালা করে, তারা

কান্ডের এবং মুনকির। তাদের শান্তি জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব। মাজারেক্স করজান, মায়েদাঃ ৪৪।

হ্যরত হাসান বসরী রহমাতৃল্লাহি আলাইহি বলেন-

আয়াতটি ইহুদীদের ব্যাপারে নামিল হয়েছে কিন্তু আমাদের উপরও এটা ওয়াজিব। *তাফদীরে ভাবারী, সুরা মায়েদা: ৪৪ ]* 

ইমাম আবু বকর জাসসাস রহমাতুরাহি আলাইহি বলেন-

আর আবদুরাহ বিদ মাসউদ রাখিয়ারাহ তায়ালা আনত, হংরত হাসান বসগ্রী রহমাতুলাই আলাইছি ববং হংরত ইরবাইম রহামতুলাই আলাইছি ববেদ, এই হুকুমটি আমি। বে বাকি কুআন অনুধারী ফয়সালা না করে গারকল্লাহের আইন অনুধারী ফয়সালা করেন তাদের সবার ক্লেনেই এটি প্রযোজ্য। (আহক্ষমূল কুজনান তেওঁত, আর বক্ষ কালসালা)

এমনিভাবে আবুল বখতারী রহমাতুলাহি আলাইহি বলেন যে, হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান রাথিয়াল্লাহ ভায়ালা আনহকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আয়াভটি কি বনী ইসরাইল সম্পর্কে নাযিল হয়েছে গ উন্তরে তিনি বলেন-

হাঁ, (তবে মনে রেখা) বনী ইসরাইলও তোমাদের ভাই। তোমরা যদি মনে কর, মিঠা মিঠা সব তোমাদের জন্য আর তিতা তিতা সব বনী ইসরাইলের জন্য...। না। তোমরা অবশাই তাদের তরিকার অনুসরণ করবে। (আল্লাহ তারালা আমাদের হেগাজত করুন। প্রাঞ্চল /

অর্থাৎ নিজেদের জন্য যা কঠিন মনে করবে, সে ক্ষেত্রে বলবে এটা বনী ইসরাইলদের জন্য ছিল। আর যেটা কঠিন মনে না হবে, তা গ্রহণ করবে।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি তার তাফসীরে বলেন-

এই আয়াত সম্পর্কে যারা এ কথা বলেছেন যে, আয়াতটি ইহুদীদের সম্পর্কে, (তিনি বলেন) এটা দুর্বল দলিল। কারণ তাঞ্চসীরের ক্ষেত্রে শব্দের ব্যুপকতা ধর্তব্য হয়, বিশেষ কারণের নয়। <sup>ত্রু</sup>

তিনি আরও বলেন-

٢ مفاتيح الفيب المعروف تفسير الرازي : الجزء ٦. تفسير سورة المائدة ٤٤. أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي المنقب يفخر الدين الرازي

ইমান আতা বহমাভূলাহি আলাইহি (ভাবেরী) বলেন, کفر دون کنو আর্থান থবানে কুফর ছারা কুফরে আসগার বা ছোট কুফরি উদ্দেশ । আর ইমাম তাউস বহমাভূলাহি আলাইহি (ভাবেরী) বলেন, আলাহ ও পরকলা অধীকার যেমন মিলাত থেকে খারেজ করে দেয়, এটি তেমন কুফরি নর । তার মানে এরা এই আলাতকে 'কুফরে নিআমত' বলেকে। এই মতও দুর্লল । কারণ কুফর শদ যবন মুভকক বলা হয়, তথন এর ঘার ৬১৯৬ টু ১৯৮ (অর্থাৎ বড় কুফরি –দোবক) উদ্দেশ্য হয়ে বাকে । ৪০০০)

যে সব ব্যক্তিখুগণ এ কথা বলৈছেন খে, এই আয়াত ছাৱা উদ্দেশ্য হল যে ব্যক্তি সব মানগাতেই আলাহের আইনের পরিপন্থি ফ্যমানায় করে সে কাকের। যাত্রা কিছু কিছু মানগার এমন করে থাকে, তারা কাকের নর। ইমাম রাখি রহমাভুরাধি আলাইহি তানের কথা থকন করেছেন। তিনি বানেন-

لو كانت هذه الآية وعيداً مفصوصاً بين غائد، حكم الله تعالى في كل ما الرعاد الله تعالى له يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في الرجم . وأصبح المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول اليهود المسلم عكم الله تعالى واقتم الرجم . فيدل على سقوط هذا المواب ، والنقاس ، خكم الله تعالى عكرة مركز أن أنه إنها المواب ، والنقاص ، في المسلم كونه حكم الله ويحدد بلسانه ، أما من عرف يقلبه كونه حكم الله والله أن والنقاص ، ولكنه تارك له خلا يلزم دخوله تحت هذه الآية ، وهذا هو الدان المصحبة الدان المصحبة الذان عمل ، ولكنه تارك له . فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية ، وهذا هو الدان المصحبة الذان الم

এই আরাতে যদি বিশেষত তাদের জনাই সতর্জ্বার্ত দেরা হত, যারা সব ফরসালাতেই আল্লারে দারীয়তের বিরোধিতা করে, তাহলে এতে ইন্ধাদের জন্য ধর্মকি বা সতর্জবাগী থাকত না, যারা রক্তমের হুলুমে আল্লাহর পরীয়তের বিরোধিতা করতেছিল। অথচ সমস্ত মুন্ধানিদিরগণ এ বিষরে একমত (ইজমা') যে এ আরাতে সে সব ইন্ধাদের জন্য ধর্মকি যারা রক্তমের ঘটনায় আরাহের পরীয়তের বিরোধিতা করছিল। ইযরত ইক্তরামা রহমাতুরারি আলাইবির বক্তব্য হল, এই আরাতে ওই ব্যক্তির

হকুম রয়েছে, যে নাকি আন্নারর আইনকে অন্তর থেকে
আধীনার করে এবং মুখ ঘানাও আধীনার করে। তবে যে ব্যক্তি
আন্তর ঘারা আন্নারর আইন হওয়া সত্যায়ন করে এবং মুখ তা শীনার করে, কিন্তু কাজে তার বিপরীত করে, তাকে
আন্নারর আইন অনুযায়ী ফার্মানাকারীই বলা হবে; যদিও সে
বিধান বর্জনকারী রূপে হিবেচ্য হবে। সে এই আয়াতের
অন্তর্ভুক্ত হবে না (অর্থাং কাফের বলে বিরেচিত হবে না)। এই
উন্নয়ই সঠিক। "°

# একটি বাখা।

এখানে আবারও এ কথা স্বরণ করিরে নিচ্ছি যে, ইমাম রাথি রহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি অন্তরে সভ্যারদ এবং মূর্বে স্বীকার করার কথা বলেছেন, এর হারা উদ্দেশ্য তাই যা পূর্বে বলা হরেছে, যে এ অনুযারী ফর্মাণা করা ওরাজিব হওয়ার স্থীকার করে । সেই সাথে এ কথাও স্বরণ রাখতে হবে যে, ইমাম রাথি রহমাতুলাহি আলাইহি এই হকুম সেই রাষ্ট্র, বিচারক অথবা জজের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন, যে অন্যান্য সমগ্র বিধান কুক্রমান অনুযার সমস্যান্য করে । তথু একটা ফ্রমানা অকটো ও স্পাই পরবী ছকুম কুরমার বেধান করে হবি এই ভকুম সেই বার্মিক বিধান কুক্রমান কুরমারী সমস্যান্য করে । তথু একটা ফ্রমানা অকটো ও স্পাই পরবী ছকুম কুরমারনের ধেবাফ করে ।

রাস্পূর্লার সাল্রান্নাত্ আলাইবি ওয়াসান্নামের মোবারক জাযানা থেকে নিমে আতানিদের যাতে বাগদাদ পতন (৩৫৬ ছিজারী মোতারেক ১২৫৭ ঈসারী) হওয়া পর্যতিক করা কুরুবানের বিপরীতে তব্দ কোনো বিধান আইই হিনের প্রবর্জন বা ইয়েছে। আদালতে কুরুবান বাতীত অন্য কোনো আইনে ফরুসালা হেবে, উম্মত একথার কন্ধনাও করতে পারেনি। কুরুবান পরিপত্তি ফরুসালা বেশির চেয়ে বেশি এমন বত বা, কোনো বিচারক মূদ নিয়ে বেরামাত করে ছেড়ে নিত। উল্লেখিত আয়াত প্রসংস ছেটি কুফরি ও বড় কুফরির যে আলোচনা রয়েছে, তা সেই সুরুতহাল সামনে রেকেই করা হত। কামণ ভলামারে কেরাম সাধারণত সেক্থাঙালোই বর্ণনা করতেন, যা তাসের মুগে সাধারণ মুসুক্রমানাদের বেলায় ঘটত। কিন্তু সুস্বারিই বর্ণনা করতেন, যা তাসের মুগে সাধারণ করে সাক্ষণ বিশাসা ব্যাহান্ত বিশ্ব করতেন, যা তাসের মুগে সাধারণ করে দারকা বিশাসা বাসা

কিন্তু মুসলিম বিশ্বের উপর যখন তাতারি আক্রমণ করে দারুল খিলাফা বাগদাদ দখল করে নেয়, এরপর এরা মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবস্থা কুরআনের

مفاتيح الغيب البعروف تفسير الرازي: الجزء ٦٠. تفسير سورة البائدة 44. أبو عبدالله محيد بن عبر ٣٠ بن الحسن بن المسين التيبي الرازي البلقب بغخر الدين الرازي

পরিবর্তে এমন আইন ঘারা চালাতে থাকে, যার কিছু ছিল চেঙ্গিস খানের তৈরিকৃত আর কিছু ধারা ছিল ইসলামের। এটাকে 'ইলয়াসিক বা ইলয়াস' বলা হত।

এই সুরতহাল দেখে হাফেয ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আইনের ব্যাপারে ফতওয়া দেন যে–

যে ব্যক্তি এই 'পরীরতে মুহকামা' হেন্ডে, যা মুহাখাদ ইবান আবদুরাহ (সারারাহ আবাহিব গ্রামারাহান)-এর উপর, যিনি আত্মন্ন নারিবার, নাথিকা হয়েছিল এবং রহিত পরীয়ত হতে কোনো একটার নিকট কমসালা নিয়ে গিয়েছে, নে কাম্পের হয়ে গিয়েছে। তারলে সেই বাজির কী পরিবাহি হবে যে (চেঙ্গিল পানের তৈরিকৃত আইন) ইনয়ান অনুবারী ক্যমালা করাবে একে সেটাকে পরীয়তে মুহাখানির উপর আমাধিকার নিবার এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই যে, এমন ব্যক্তি উম্মতের ইজমা অনুযারী কাম্পের নারান্ত হবে। বিদ্যাল গুলান নিহাল, শিক্ষাল অনুযারী কাম্পের সাবান্ত হবে। বিদ্যাল গুলান নিহাল, শিক্ষাল কামির।

সূত্রাং আপনারাই চিন্তা করুল যে কুরআন তিব্ল অন্য আইন খারা ফয়সালাকারী আদালতেকে ইসলামী বলা... কেমন জবদা অপরাধ্য আরু আফর নুয়স রহমানুল্রাই আলাইই (৩৮৮ বিস্তারী) বলেল- ফুকাহারে কেবানেরে ও বিবরের উপর ইক্ষার রয়েছে যে, যে ব্যক্তি এ কথা বলবে যে, বিবাহিত যেনাকারীকে বজম করা ওয়াজিব নয়, সে কাফের হয়ে গিয়েছে। কারণ সে আলাহর এই আইনকে প্রত্যাখান করেছে। ।।

বিখ্যাত হানাফী ফকিহ ইমাম আবু গাইস সমরকন্দী রহমাতৃল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ৩৭৫ হিজরী) তার তাফসীরে বলেন-

যখন সে কোনো মানআলার আন্নাহর শরীরত অনুযারী শাপ্তির হক ও সতা হওরা স্বীকার করনে না এবং এই আইন কর্বনাও করনে না....। অর্থাৎ এই আন্নাতটি আ'ম (রাগক), যে ব্যক্তিই আন্নাহর শরীয়ত অধীকার করনে, সে কাফেরনের অর্ব্যক্তি। (যাক্ষাটির ব্যক্তেস উদ্ধানসক্ষকার্য)

উপমহাদেশের ওলামা মহলে নওয়াব সিন্দিক হোসাইন খান ভূপালী রহমাভুল্লাহি আলাইহি (মৃত্য ১৩০৭ বিজরী) অপরিচিত কোনো ব্যক্তিত্ব নন। নওয়াব সাহেব 'নাইলূল মুরাম'গ্রন্থে এই আয়াতের ডাফসীরে বলেন-

এই আয়াতের ্রু শব্দটি আ'ম। যার মর্ম হল, এই ভুকুম বিশেষ কোনো জামাত বা দলের জন্য নির্দিষ্ট নয়। এই ভুকুম প্রত্যেক বিচারক ও জজের জন্যই প্রয়োজ্য। নিউমূল মুনাম, সুরা মাজেনা: ৪৪]

# আয়াতের তাফসীর এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

এই আয়াতের তাব্দদীরে কোনো কোনো মুখসসির এ কথা বলেছেন যে, এ আয়াতে কুফর দ্বারা উদ্দেশ্য کفر درن کا আয়াত কুফরি। কোনো কোনো মুখসসির বলেছেন, আয়াতটি ইহুনীদের ব্যাপারে নাবিল হয়েছে। আসুন, বিষয়টা একটু ব্যাখ্যাসহ বোঝার তেটা করি।

হধরত আবনুরাহ ইবনে আব্দাস রাধিয়ারাহ তারালা আনহ্যার মত اللئ المرابق اللئ المرابق الم

এমনিভাবে বিখ্যাত তারোঁী আরু মিজনাথ রহমাতুল্লাই আলাইবির সেই করপোকথন যা তার থেকে বনী আমর ইবনে সুনুসের গোকেরা এ সম্পর্কে বলেছে। মনে রাখনে এরা খারেন্ড্রী ছিল। হবতে আরু মিজনার রহমাতুল্লাহি আলাইবি তাদেরকে এ কথাই বুলিয়েচেনে যে, এই আয়াতে সরাসরিভাবে কুফরের হকুম নেই বয়ু তম্বদিন রয়েছে।

এই আলোচনার আমরা যদি একটি ঐতিহাদিক প্রেক্ষাপট বুবে নেই, তবে আয়াডটির ভাফনীর বোবা অভ্যন্ত সহন্ত হয়ে যাবে। এই বেওরায়েত দুটি, যা ইমাম ইবনে জারীর ভাষারী বংয়মনুহাদি বালাইবিং যাত ভাফদীরে ১৯০১৫ এবং ১৯০১৬ নাগার আছরের অধীনে বর্ণনা করেছেন। ওই রেওরায়েতের কথপোকখন হবন আরু বিজ্ঞায় রহমাভূরাধি আলাইবি এবং বনী আমর ইবনে সুসুসের বাসন্দোর মধ্যকার। শক্রবা ভাষাৎন, আরু বিজ্ঞান্ন হবমাভূরাধি আলাইবি ভাবোরী

ছিলেন। তিনি হমরত আগী রাঘিয়াল্লাই তারাণা আনহকে মুহকতে করতেন। আর বনী আমর ইবনে সূদুসের যে সব লোক তাঁর সাথে কথা বলতে এসোছিল, এরা এখনে হংরত আণী রাঘিয়াল্লাই তারাণা আনহর সঙ্গে ছিল। পরে খারেজী হয়ে দিয়েছিল।

ভাদের বক্তব্য ছিল, হয়রত আলী রাখিয়াল্লাহ ভায়ালা আনহ এবং অব্যান্ত সমত
সাহারা (নাউয়ুবিল্লাহ) মুকভাদ বরে দিয়েছে। দলিল হিসেবে তারা এই আয়াত
লোপ করত যে, যারা আল্লাহ প্রদত্ত আইনে ফরসালা করে না ভারা কাফের। এ
বিষয়েটি ওই দুশে বাগেক আলোচ্বদ সৃষ্টি করে। এজন্য সাহারারে কেয়াম ও
ভারেয়ীন ভাদের ভারারে এ কথা বলেন যে, এই আয়াত হারা ভোসরা যে হয়রত
আলী রাখিরাল্লাহ ভায়ালা আনহ ও অন্যান্ত যারা বার্ত্তার তার তারের। যে হয়রত
আলী রাখিরাল্লাহ ভায়ালা আনহ ও অন্যান্তার বার্ত্তার ক্রমণ করতে চাত, প্রক্রম সেই মুক্তর সেই মুক্তর সারা হয়রত আলী রাখিরাল্লাহ ভায়ালা আনহর মাথে ওই
ভিনিকই নেই, যা তেমরা প্রমাণ করতে চাজেছা। সুকরাং দলিল হিসেবে এই জায়াত
শেশ করা অব্যৌক্তিক। আপানায় হয়রত আলু বিজ্ঞলার হয়য়াতুর্লাহি আলাইহির

খারেজীর। হংরত আবু মিজলাধ রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজাসা করে, এই তিন আয়াত (বেই) তিন আয়াতে আল্লাহর দারীয়ত ছারা খারা ফায়দালা করে না, জাদেরকে কান্দের ফানেক এবং জাদোম বলা হয়েছে) সম্পর্কে আণনার মত কি? এটা কি কল

হবরত আরু মিজলাথ রহমাতৃদ্বাহি আলাইহি উত্তর দেন, হটা এটা হক। খারেজীরা জিজ্ঞাসা করে, তবে এই শাসকরা কি শরীয়ত অনুযায়ী বিচার করে? ডিনি উত্তর দেল-

# هو دينهم الذي يدينون به، وبه يقولون، وإليه يدُعون، فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا!

এই শরীয়তাই তো তাদের দীন ও নিযাম। যা তারা দীন হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এরা তো এরই সমর্থক এবং মানুবদেরকে এর প্রতিই আহ্বান করে। এ থেকে কোনো কিছু যান নিলে তারা এ বিশ্বাস করে যে তারা গুনাহের কাঞ্চ করেছে। এরপর আরও কর্তাশাক্ষণ হয়। শেষে তিনি বালেন-

এই আয়াত ইহুদী, নাসারা, মুশরিক এবং তাদের মত গোকদের ব্যাপারে নামিল হয়েছে। /ভাফ্যারে ভাবারী: ছ্ব :১০/

অর্থাৎ যে মুসলমান শাসক এই শরীয়তকে আইন হিসেবে তার দেশে বাস্তবায়ন করবে, নিফাষে শরীয়তের প্রবক্তা হবে, এরই আহ্বান করবে। এরপরও কোনো

অহিনের উপর আমল করতে গিয়ে অবহেলা বা বিলম্ব হলে নিজেকে কনাহণার মনে করে। এমন শাসকদের বেলায় এই আয়াত লয়। এই আয়াত তা সে সর পাসকদের বাগারে, যাবা ইকনী নাসারা ভ মুনরিকলের মত আয়ারক পরীয়ত তাগে করে। আগ্রাহর পরীয়ত লিজ রাট্রে বাছবারনও করে না, এ সম্পর্কে কোনো কর্বাও বলে না, পরীয়ত লাজবায়নের জন্য কাউকে আহ্বানেও করে না। এক কথায় আহারে পরীয়ত লিজ রাট্রে বাছবারনে তা করেই না, গায়কভারর আইনে রাট্র পরিচালনা ও বিচারবার্হার চালু রাখার কার্য়য়ে, নিজেকে অপরাধীও মনে করে না। দে বে ভঙ্কর পাপে পিন্ত, সে অনুভৃত্তিই তার মধ্যে, নেই। এমন শাসক ইক্নী নাসারাকের মত পাক্কা কাফের। নিজ তোমরা (বারেজীরা) যেই আয়াতের আলোকে হয়বত সাহাবারে কেরামকে কাফের প্রমণিত করতে চাজের, মনে নেবংবা, এই আয়াত তাদের ব্যাপারে নর। এই আয়াত ইক্নী, নাসারা এবং সে সর প্রাক্তরণর ব্যাপারে যারা মানল-মোকাকমা ও বিচারবার্য্য ইক্নীনের মত কাফ করে।

এখন হয়ত আপনারা বিষয়তি দুঋতে পেরেছেন যে, যে সব সাহাবা ও তারেয়ীন মুখ্যাসির এই আহাত সম্পর্কে এ কথা বালেহেন যে, আহাতী মুস্কামানরে বাপারে নর, বরং ইছনী ও নাগারাদের বাপারে। তালের উদ্দেশ্য এটাই যে, খারেজীরা ইহাকে সাহাবীদের উপর প্রয়োগ করতে চায়, তা সঠিক নয়। খারেজীরাকর ভার বিশাস প্রচার্যাধান করে তারা এমন বলেহেন। এই আরাতে যেই কুথারির কথা কর্বান করা হারেছে, যা ইহনীদের ভেকর ছিল, তারা আলুাহর নাইনিক তাপা করে তালের নিজেদের বানানো আইনে মুস্কারা করত প্রবং নিজেদের বানানো নিয়মকেই আইন সাবান্ত করত, যার জন্য তালের ভেতর ছল, সাম্বান্তার করাত অনুভাগ ও অনুপোলনা ছিল না, নিজেদেরক পালী ও কালাংগার মনে করতে না— হয়বত সাহাবারে কেরাত এই করতে প্রতংগ পরিপ্রণ পরি ছিলেন।

উপরস্ত এসৰ মুন্সাসনিরদের নিকটও এই আরাতের হুকুম আ'ম ও ব্যাপক। অর্থাই ইইনীদের তেওর যে সব বিষয় ছিন্ন, তা যদি কোনো মুন্দমান শাসক ও বিচায়বাহিক তেওব পারা মার, তাবে পোও ইইনীদের মত পুরোপুরি কামেন্ত বিবেচিত হবে। মেনন আরু নিজনাথ রহমাতুরাহি আলাইহিব বর্ধনার এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, 'ইকুনী ও নাসারাদের মত থারা করাহে, এই আয়াত ভাষের বাণানারেও।' অর্থাৎ এই আয়াত ভাষের বাণানারেও।' অর্থাৎ এই আয়াতে হবে তাবে তাবে বাংলাক কামনাভাৱে হোমানার হবে।

এ কথা আমরা নিজেদের পক্ষ হতে বলছিল না। ইমামূল মুফারনিরীন হযরত ইবনে জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের উপর ব্যাপক আলোচনার পর নিজের মত এভাবে বর্ণনা করেছেন–

আবু ভাকর ইবনে জারীর তাবারী বলেন, আমার নিকট এ সমস্ত মতের (আৰুওয়াল) মধ্যে সবচেরে সঠিক মত মনে হরেছে এটা...। আয়াতটি ইহুদীদের ব্যাপারে নাখিল হয়েছে। কারণ এই আয়াতের পূর্বের ও পারের আয়াত ইছ্দীদের সম্পর্কে।

এখন কেউ যদি এই প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ তায়ালা তো এই ক্কুম প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আ'ম রেখেছেন, ব্যাপক রেখেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহের দ্বর্গীয়ত দ্বারা ক্ষরসালা করবেন না– আপনি এটাকে (ইহুদীদের সাথে) খাস করবেন কোনো, নির্দিষ্ট করসেন কেনোঃ

এর উত্তর হল, আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তিদের আমি (ব্যাপক) হকুম বর্ধনা করেছেন- যারা আল্লাহর আইন অধীকার করে হেড়ে দেয়, ত্যাগ করে। সূতরাং বিচার ব্যবস্থায় যারা আল্লাহর আইন ইংলীদের মত হেড়ে দিবে, তারা লাকের। এমনিভাবে যে বাকিই আল্লাহর কুমুম অধীকার করে হেড়ে দিবে, সে কামের। হবরত ইবনে আবরাস রাখিয়াল্লাহ ভায়ালা আনহও তাই বলেকেন। করণে এই আইন আল্লাহ তারালা তার কিতাবে নামিল করেছেন, এ কথা জানার পরও আল্লাহর হকুম (আইন) অধীকার করা, নবী সাল্লালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর নবী জ্ঞানার পরও তাঁকে নবী অধীকার করা, নবী সাল্লালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর নবী জ্ঞানার পরও তাঁকে নবী অধীকার করা মতই। (এফান্সার জলার্জী)

# কাফের হওয়ার হারা উদ্দেশ্য

উপরের আলোচনা ঘারা এতটুকু বুন্থে এসেছে বে, এই আয়াতে (మ్ ప్రేమ్ ప్రస్) বে বর্ণনা করা হরেছে, 'যে ব্যক্তি আপ্তাহর শরীয়ত 
ঘারা ফয়সালা না করবে, সে কান্দের'– এই কান্দের হওয়ার বিস্তাহিত বিবরণ
আসলাফে উম্মত বর্ণনা করেছেন। যা খারেজীদের থেকে সারে এবং আর্থান
মার্লাফে ত্রেকে বেঁকে আহলে নুরাত ওয়াল জামাতের পথ। এবন আমরা এ
বিষয়টি আরও বিস্তাহিতভাবে বর্ণনা করব।

## সর্বপ্রথম বরুতে হবে, শরীয়তে কৃফর দুই প্রকার।

- কৃষ্ণরে আকবার। এটাকে হাকিকী (প্রকৃত) কৃষ্ণরও বলা হয়। এই কৃষ্ণর ইসলামের গতি থেকে খারেজ করে দেয়। যার কারণে বিবাহ সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে য়ায়।
- ২. কুফরে আসগার। এটাকে কুফরে মাজায়ীও বলা হয়। ওলামায়ে কেরাম এটাকে ف کفر درن کفر درن کفر می کار درن کفر می کار درن کفر درن

যারা আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা ফয়সালা করে না, তাদের সম্পর্কে সালকে সালেইনের বর্ণিত তাদসীরের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হরেছে। আর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, ফুকাহা, মুলিদীন ও মুফাসনিরিনে কেরাম রহিমাহমাল্রাহ এই অয়াতের মই ইয়া বর্ণনা করেছেন যে-

> وهنا أمر يجب أن يتقطعن له ، وهر: أن الحكم بفيره ما أنزل الله قديكرن كفرا ينقل عن البلة ، وقدن يكرن معصية : كبيرة أو صغيرة ، ويكرن كفرا : إما مجازيا ، وإما كفرا أصغر ، طل القولين الدنكورين ، وذلك بحسب حال الماكم : قوله إن اعتقد أن المحكم بها أنزل الله غير واجب . وأنه مخيرة فيه ، أو استهان به حاج تيقته المد حكم والله ؟ ، فهذا الخر أكبر ؟ . وإن اعتقد نوجوب المكم بها أنزل الله ، وعلمه في هذه الواقعة . وعدل عنه مع اعترافه بأن مستحن للمقوية ، فهذا الواقعة . كافر الموام اجبازيا ، أو كفرا أصغر . وإن جهل حكم الله فيها ، مع بذل جهذه والسلم المخطئ ، له أجر ط ، احتمادا » فيظا وهفق .

এখানে এই মাসআলাটি খুব ভালোভাবে বোঝা জরুরি। তা হল, আল্লাহর শরীয়ত ব্যতীত ফয়সালা করা, কখনো এমন কুফরি হয়, যা ইসলামের গণ্ডি থেকে খারেজ

করে দের। কখনো কবিরা গুনাই কিংবা সণিরা গুনাই হয়। আর কখনো কুফরে মাজায়ী বা কুফরে আসগার হয়। বিষয়টি বিচারকের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত।

বিচারক (বা রাট্র –লেখক) যদি এই বিশ্বাণ (নজরিয়া) লালন করে যে, আল্লারর আইন দেমুযায়ী ক্ষমালা করা ওয়াজিব নয়। (এবং তার এই বিশ্বাস রয়েছে যে) সে এই ক্ষমালা করার ক্ষেত্রে স্বাধীন (ইচ্ছা করলে সে আল্লারর আইনে ক্ষমালা করনে, ইচ্ছা করলে অন্য কোনো আইনে) অধবা বিচারক (অধবা রাট্র –লেখক) আল্লারর আইন দেমুয়ায়ী ক্ষমালা করাকে গুরুত্ব না দেয়, যদিও সে এ কথার ইয়ারিন রাখে যে, এটা আল্লারর আইন– এ সবঙলো সুরগুই কৃষ্ণরে আকবারের অন্তর্ক্ত । (অর্থাৎ এতলো এখন কুস্করি যা মুরগুটা বানিয়ে দেয়।)

আর যদি সে আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করাকে গুয়াজিব মনে করে, আর এই ফয়সালার ব্যাপারে তার আল্লাহর আইন সম্পর্কে ইলমও থাকে, এরপরও সে এই আইন দ্বারা ফয়সালা করা হতে বিরত থাকে, উপরস্ত সে এ কথা স্বীকারও করে যে, এর কারণে সে আ্বাবের উপযুক্ত হবে, তবে এমন বিচারক (অথবা রাষ্ট্র—লেখক) গুনাহগার হবে। তাকে এমন কাফের বনা হবে, যে কুফরে আসগারে লিও ব্যায়াত।

আর যদি এই ফয়সাদার ব্যাপারে আন্তাহর আইন সম্পর্কে অবগত না থাকে, কিন্তু সে এই আইন সম্পর্কে জানার প্রাণন্তকর চেটা করেছে, অতপর ফয়সালা করতে দিয়ে ভূল করে ফেলেছে, তারলে একে ভূন করেছে; বলা হবে। সে তার ইজতিবানের সাভায় পাবে এবং তার ভূল কমা করা হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুলাহি আলাইবি 'মিনহাজুস সুনাহ' এছে বলেন-

> ولاديب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بها أنزل الله علي رسوله فهو كافر فس استحل أن يحكم بين الناس بها ير اه هو عدلا من غير اتباع لها أنزل الله فهو كافر ...

> আর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়ত ঘারা ফয়সালা করা ওয়াজিব হওয়ার বিশ্বাস রাখে না, সে ব্যক্তি কাফের। অনুরূপ শরীয়ত ব্যাতীত অন্য কোনো (ব্যবস্থা)কে ন্যায় ও ইনসাফ মনে করে মানুষের

<sup>&</sup>lt;sup>4 \*</sup> شرّ الطحارية في العقيدة السلفية : الجزء <sup>4 \*</sup> يأب الاقرار بأربوبية أمرقطري والشرك أمر... ' صدر الدين علي بن محمد بن أبي العز الحتفي

#### উসলাম প গণতর :: ১১৩

মামলার ফয়সালা করাকে আইনসম্মত (হালাল-বৈধ) মনে করলে, সে কাঞ্চের। <sup>০০</sup>

ইমাম ইবনে কাইটিম রহমাতুল্লাহি আলাইহিও (৬৯১-৭৫১ হিজরী মোতাবেক ১২৯২-১৩৫০ ঈসায়ী) মাদারিজ্বস সালেকীন' গ্রন্থে এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন, যা ইমাম ইবনে আবিল ইজ হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি করেছেন। তিনি বলেন-

> والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكافرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم ....

> আর সঠিক কথা হল, কুরআন ব্যতীত (অন্য আইন ঘারা) ফরসালার করলে দুই প্রকারের কুফরি হতে পারে। এক, ছোট কুফরি। দুই, বড় কুফরি। আর এটা নির্ভর করে বিচারকের অবস্থার উপর...। গ্রামারিকা সালকীন : ২০১৮

এরপর ইমাম ইবনে আবিল ইজ হানাফী রহমাতৃক্মাহি আলাইহির ব্যাখ্যাই বর্ণনা অব্যোচন।

ইভিপূর্বে ইমাম আবু জাঞ্চল মুহাস রহমাতৃল্লাহি আলাইহির (৩৮৮ হিজরী) বিশেষণাও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন-

আমার বক্তব্য হল, যে ব্যক্তি এ কথা বলবে যে, বিবাহিত মেনাকারীকে রজম করা ওয়াজিব নর, সে কান্দের হয়ে গিরেছে। কারণ সে আল্লাহর একটা আইন প্রত্যাধ্যান করেছে। । মাআনিশ মুগ্রদান

ইয়াম আৰু বৰুৰ জানসান হানাঞ্চী ৱহমানুৱাহি আনাইহি তাঁৰ আহকামূল কুৱখানো আৰুও একটা পৱেন্ট উল্লেখ কংবাছে। যা বৰুঠানা বুগেৰে সে মানুবেৰ চৌধ থানাছ কৰা বৰ্ণই থাবা জনৈসনামী আইনক ইসানামী প্ৰথম কৰা জন্য উঠে পড়ে গেগেছে এবং অনৈসনামী আইন ছাবা জমানালাকাৰী আদালত সম্পৰ্কেই এ কথা বেলে যে এই আনালাত ইনলামী আইনেৰ আনোকে সমানা কৰে। যাবেলে, ইমাম আৰু বৰুক জানসানা হানান্ধী বহমানুৱাহি আনাইহি বন্দেন-

> فَإِنْ كَانَ الْمُزَادُ جُمُّودَ مُكْمِرِ الله أَوْ الْحُكْمَةِ بِفَيْرِو مَثَعَ الْإِخْبَارِ بِأَنَّهُ حُكْمُ اللهِ، فَهَذَا كُفُرُيُ فُورِجُ عَنْ الْمِلَةِ وَفَاعِلُهُ مُؤتَّلٌ...

٥ منهاج السنة النبوية 'الجزء 5. ص: ١٣٠ 'أحيدين عبدالحليم بن تبيبة الحراني أبو العبأس

আর যদি (এই আয়াতের কুমরি ধারা) উদ্দেশ্য আল্রাহর আইন দ্বারা ফ্রমালা করা অবীলার অথবা কুরখান বাতীত অনা অইন দ্বারা ফ্রমালা করে এ কথা বলা যে, আল্লাহর আইন ধারা ফ্রমালা করা হয়েছে, এটা (উভর সুরতে) এমন কুমরি, যা মিল্লাতে ইশলাম থেকে শারেজ করে দেয়। আর যে ব্যক্তি এমন করে রে মরবালা ত

# গণতান্ত্ৰিক আদালত ও জজ

গণতান্ত্রিক ব্যবহার আগালতগুলো তথু সেই নিয়মের অখীনেই ক্ষমানা দেয়াকে আবেশক মনে করে, যে নিয়ম এই ব্যবহার অখীনে আইনের অংশ সাবান্ত হয়েছে এ ছাড়া কথা, কোনো নিয়ম অনুখারী ফরসানা করাছে হারাম ও বেজাইনী মনে করে । এ পরিমাণ হারাম মনে করে যে, তারা এই আইন ছাড়া কন্য আইন (চাই সে আইন আলাহরই হোক না কেন) পড়াকেও সমন্ত নই মনে করে। তালের ক্ষমেন্তারভালেতে সেব কৃষ্ণক আইনই পড়ানা হয় এব বিপরীতে কেউ আলাহর আইনের খত বড় আলেম ও ফুল্পই হোক না কোনো, তাকে উচিম ও ছাজের সাটিসিকেউ দেয়া হয়। এর বিপরীতে কেউ আলাহর আইনের খত বড় আলেম ও ফুল্পই হোক না কোনো, তাকে উচিম ও ছাজের সাটিসিকেউ দেয়া না বহং তারা আলাক্যমন্তর ছেড্ হার্ম মন করে। এর খারা তাদের আকিলা অনুমান করা আক্রমনের ক্ষমান করি হওয়ার কথা নয় যে, তালের ইনান করা লাকান্তর আইনের উপর নাকি নিহ হাতে তিরিকত আইনের উপর নাকি নিহ হাতে তিরিকত আইনের উপর নাকি নিহ

আছা, কেউ যদি হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে দলিল-প্রমাণ ছাড়াই নিজের জিদের উপর অটিল থেকে তাদেররে প্রথম দলের (কুফারে আকরারে নিজ) অজ্ঞর্তুক না করে, তবে তাদের নিকট আমাদের জিন্মানা, সে তাদেরেকে হিজীয় দলে কিতাবে গণ্য করতে পারে, যথন নাকি ইমাম ইবনে আবিল ইজ হানাকী রহমান্তুলাহি আলাইছৈ কুফারে আসগারের সূবতে এই শর্ত বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর আইন ব্যাচীত অন্য আইনে ফার্যনালকারী এই ইয়াকিন রাখে যে, এমন কাল করেলে তাকে আয়াবে নিপত্তিত হতে হবে ।

আপনারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে চলমান আদালত ও জজদের অবস্থা একটু লক্ষ্য করুন। তারা কেমন দ্বীধাহীনচিত্তে গায়রুল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করে যাচেত্র। নিজেদেরকে আয়াবের উপযুক্ত মনে করা তো দ্রের কথা, নিজেদেরকে

٢٦ احكام القران للجصاص: الجزء ٢. يأب الحكم بين أهل الكتأب

ববং ন্যারপরারন, কাথি এবং আল্লাহর প্রলি মনে করে। এজন্য একটা হারাম বরং কুমরি কাজতে আল্লাহর নৈকটোর মাধ্যম মনে করা সমস্ত আলেমদের নিকট এমন কুমরি, যা দীন ধেকে খারেজ করে দেয়। ইমাম সাহেবের নিকটও এরা বিভীয় দলের অপ্রস্তুর্ক দর।

# হ্কানী আলেমদের নিকট কয়েকটি আবেদন

প্রচলিত সংসদ, আদালত ও এর বিচারকরা কি এই বিশ্বাস (নজরিয়া) রাখে না :

সমস্ত মামলার (বিশেষত সূন, খেনা, চুরি ইত্যাদি) আস্ত্রাহর নাথিলকৃত আইন অনুযারী কয়সালা করা তাদের উপর ওয়াজিব নয় বরং সেই আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা ওয়াজিব (আবশ্যক) যা সংসদে মঞ্জুর হয়ে আইনের অংশ হরেছে?

ইমাম সদক্ষদীন ইবনে আজিল ইজ হানাজী এবং ইমাম ইবনুৰ কাইয়িয়ন রহিমাহমারাহে ওই সমর কুমরে আকবারের হকুম বর্গনা করছেন, যধন বিচারক এই বিশ্বদা রাপে পে, সে ইছা করলে কুহুআনের আইনে মহালাল করতে ইপ করলে অন্যা আইনে, এই সাধীনতা ভার রয়েছে। আর এধানকার সুকৃতফো হব, বিচারকরা অন্যা আইনে, পুরুজ্ঞান বাতীত গারকলারের আইনে) বিচার করাকেই নিজেগের জন্য করম করে বাসেছে। এমননিক তারা পপথই করে, আমরা সংসদের গোয়রক্লারে পুন হতে অনুমোনিত আইনেই বিচার করব।

বসুন, প্রচলিত ব্যবস্থা কুৰআন ধারা ক্ষয়শাশা করার গুরুত্ব দেয়ং নাকি কুরআনের আইন (প্রজারাঘাত, বেরাঘাত, হাত কর্তন, কিসান, সূদের নিষেধান্ত ইত্যাদি) বান্তবায়নকে প্রতিহত করেঃ কুৰআনের আইনকে তারা বান্তবায়নের উপযুক্তই মনে করে না। কুৰআন হাদীদ এবং কিকাহর পরিবর্তে তাদের কলেজগুলোতে দেই আইনই পালুনো হয়, যা ইংরেজহার বানিয়েছে।

বলুন, এই বিচার ব্যবস্থায় কেউ কি নিজেকে গুনাহগার মনে করে?

অনৈসলামী আইন ঘারা ফয়সালাকারী আদালতকে ইসলামী আইন ঘারা ফয়সালাকারী আদালত বলে এটাকে (অনৈসলামী আইনকে) ইসলামী সাব্যস্ত করা হাজে নাঃ

তাই হক্কানী আন্মেদের নিকট আবেদন, তারা ইমাম সদরুন্দীন ইবনে আবিদ ইজ হানাঞ্চী রহমাতুরাহি আলাইহির এই ভাষা (ইবারড) এসব তথাকথিত আন্মেদেরকে ভালোভাবে বৃথিয়ে দিন।

# فأنه ان اعتقد أن الحكم بماأنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقته أنه حكم (الله) فهذا كفر أكبر...

বিচারক (অথবা রাট্র -লেখক) যদি এই বিখাস রাখে যে, আচাহের আইন অনুযায়ী ফাসালা করা ওয়াজিব দার। (খার তার এই বিখাস রায়েছে (থ) সে এই ফাসালা করার ক্ষেত্রে বাধীন (খালাহের আইনেও ফারালা করতে পারে, অন্য আইনেও করতে পারে)। অথবা বিচারক (অথবা রাট্র -লেখক) আলাহের আইন অনুযায়ী ফারালাা করাকে গুরুত্ব লা দেয়, যদিও সে এ কথার ইয়াজিন রাখে যে, এটা আলাহে আইন, তবে এ সমস্ত সুরতে সে কুম্বরে আকবার (এমন কুম্বরি যা মুবভাদ বাদিরে দেয়) করেছে...।

এই ভাষ্যে উল্লেখিত প্রতিটি বিষয় ভিন্ন ভিন্নভাবে স্বতন্ত্র কৃষ্ণরে আকবার। অথচ এই বাতিল ও ভ্রান্ত ব্যবস্থায় এই কৃষ্ণরে আকবারের সবগুলোই এক সাথে বিদ্যুমান স্বয়েছে।

হবরত ওলামায়ে কেরাম তাদের ঝাপারে কি রায় দেন যারা তাদের আদানতের তিত্তি, দুল ও উদে আল্লাহর কিতাব হেড়ে মাদুবদে বানিয়েছে? মাদুব যে আইইছ ওির করে, এই আনালগুভালো লে আইন অনুযায়ী বিচার করতে বাধ্য থাকে। বিচারবার্যয়া এর উপরই শপথ দেয় আর তারা সারা জীবন এই পশুবের আনুগত্য করেই কাটায়। এব বিনিয়রে প্রতিদান প্রভিন্ন (ভাতা ও প্রমোপন) আর এর বিরোধিতা করণে পান্তির (চার্বের চল করামারে করামারে করামারে বিরাধিতা বরণার বাধ্যের বিশ্বাস বার্যার বাব্যার বিশ্বাস বার্যার বিরাধিতা করামারে কি হুম্ম দেন।

ইমান সাবের রহমাভূলাহি আলাইহির ভাষ্যের এই পরাবনীও গভীরভাবে ভানার দাবি রাখে। তিনি বলেছেন এই ইরাহিন রাখে বে এই আয়াত ও আহকান (বিধি-বিধান) আহার প্রদন্ত, এরপস্তও যদি সে এই আইন অনুষায়ী ফফানানা না করে, তারে সে ক্সম্ব আকনারে লিখ।

# ইসলামের সাথে অন্য দ্বীন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়

ওলানাত্তে কেয়াম যদি এ কথা বলেন যে, প্রচলিত গণতাত্রিক বিচার খাবছা আল্লাহ প্রদান আইনের উপর ইমান রাখে, সুতরা, তানের উপর কুফরে আক্নয়ারর হকুম সঠিক সম। তাহলে এই সব আল্লেমন্তের নিকট আবেনন ইর্মিন, যে সব মৃত্যুক্তিরবারে তাঞ্চনীত্রি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, সেচলো আরেকবার পাতুন। এরপর লক্ষ্য করে দেখুন যে, আনলাখে উম্মত সেমন বিষয়তে কুমনে আক্রয়ন বেলছেন, তা প্রচলিত পদতাত্রিক ব্যবস্থায় গাওয়া যার কি না? সেই সাথে একথাও

স্মরণ রাখতে হবে যে, ৩ধু মূবে কুরআন স্বীকার করার নামই কি ইমান? এক দল লোক মূবে দাবি করে যে তারা কুরআনের উপর ইমান রাখে। কিন্তু কুরআন যাকে কুমরি বলেছে, ফটাকে তারা কুমরি মনে করে না। তবে কি তারা মুসলমান হতে পারে? প্ররা কি নিজেরাই নিজেনের দাবি প্রত্যাখানা করছে না?

এমনিভাবে কেউ যদি এ দাবি করে যে, সে কুরআনের সমস্ত আয়াতের উপর পাক্কা ঈমান রাধে, কিন্তু বিশেষ কোনো প্রতিমাকে সিঞ্জনা করা, তাকে পরির বিশ্বাস করা তাকে সম্মান করা এবং তার জন্য জীবন মরনের কসম বাওয়াকে কুফর বিশ্বাস না করা... দুনিরার কোনো সরকারী আক্রেম কি তাকে কুফরি থেকে বাঁচাতে পারবে?

থ্ৰমন্তি কথনো সন্তব্ধ কোনো বাজি মুখে কালেমা ডাইছিবাও পড়ে আবার সেই সাথে ইসলাম বাজীত অন্য দীনও বিশ্বাস করে? ডাকে কি মুসলমান বলা হবের কথনোই না ৷ যে কোনো বাজি একই সময় দুই ধর্ম বীবার করে, অথবা ইনালামের বিপরীতে অন্য কোনো ধর্ম অবলঘন করে, অথবা অন্য কোনো ধর্মকে উত্তব্য মনে করে... সে মুসলমান হতে গারে না। আর ভার মুম্বর এই বীবারবিজি পরি করি হবি না। আর ভার মুম্বর এই বীবারবিজি পরি করি করা হবে না আর এবানে কো পদত্রের রক্ষীলিও বিশেষত সংসদ, বিচারবিভাগ, সেনাবাহিনী এবং পুলিশ) দীনে ছমছরিয়াতে তথা গণতম্বের ধর্মকে করা ছলা সপথ প্রথম করে। মুখেও ভা বীভার করে। অর ভাগের করিছেবিভাগ করে করা করা ভাল সপথ প্রথম করে। মুখেও ভা বীভার করে। আর ভাগের করিবিছেবি এই করে ভালামান করেছে। অথবা অন্তত্ত ইনলামী শরীয়ত প্রবর্তনে ভানের বিরোধিতা এবং ভা প্রতিহত করার জন্ম বাজুল করা ভালামান করেছে। অথবা এই আইনের বিরোধিতা এবং ভা প্রতিহত করার জন্ম রক্ষীয় শক্তির ব্যবহার প্রমাণা করে ব্য এই অইনের বিরোধিতা করে, আ রানুকুল্লার গাল্লান্ত আনাইহি ওয়াসাল্লামনির এসেছেন। আর যারা রানুকুল্লার গাল্লান্তা আনাইহি ওয়াসাল্লামনির এসেছেন। আর যারা রানুকুল্লার গাল্লান্তা আনাইহি ওয়াসাল্লামনির অনীতে করা যেতে পারত করে, হন্ধানী ওলামারে কেরামের নিকট তাদের হুকুম জিক্সানা করা যেতে করা যেতে করার করে করা মুক্ত করা যাতে করা যাতে করা যাতে করা বিরোধিতা করে, হন্ধানী ওলামারে কেরামের নিকট তাদের হুকুম জিক্সানা

আমার যদি আমানের অবস্থান থেকে সরে আসি এবং সরকরি আলেমদের কথা মেনে নেই যে, এই ব্যবস্থার রক্ষীপতি নিকামে পরীয়ত তথা পরীয়ত এবংকরে বাগারে বিহেব ও পর্যাতা পোধার করে না। কিন্তু আপনারা তো এটুকু অবস্থাই মেনে নিবেন যে, তানের অন্তরে গণতন্ত্রের তালোবাসা এবং সন্মান এ পর্যাত্রের রোহে যে, তারা এই পণতন্ত্রকে আগ্রাহ্রর সমান সাবান্ত করেছে। যৌগকে হারামা (বেআইনি) করে দেয়া হয়, তালিকে বেআইনি (হারাম) মেনে নার। ফৌকে হালাল এবং আইন সম্মত বলা হয় সেটা হালাল হয়ে যায়। তার সন্মান, ভকি-শ্রদ্ধা এবং তার গরির মধ্যে থকে সব কাজ আল্লাম দেয়ার কসম বাওয়া... তালোবাসা ছাড়া কিতাবে সমুর্য তথা পারে?

যারা গায়রুল্লাহকে আল্লাহর বরাবর সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে তাদের সম্পর্কে কি বলা হয়েছে, আসুন তা একবার দেখে নেয়া যাত।

গায়রুল্পাহকে আল্লাহর সমান মর্যাদা প্রদান করা পবিত্র করআন এদের সম্পর্কে বলেছে-

إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِ الْعَالَمِينَ

'যখন আমরা তোমাদেরকে সকল সৃষ্টির রবের সমকক্ষ বানাতাম'। সিরা আশ-তবারা : ৯৮।

এটা জাহান্নামীদের পরস্পরের ঝগড়ার বর্ণনা। জাহান্নামে গিয়ে তারা তাদের নেতাদের সাথে এডাবে ঝগড়া করবে, তর্ক করবে।

ইমাম ইবনে কাসির রহমাভুল্লাহি আলাইটে তার ডাফসীরে এ কথা বলেন যেজাহান্নামীরা তাদের নেতাদের সাথে খগড়া করবে এবং বলবে,
আমরা তোমাদের নির্দেশ এমনভাবে পালন করেছি, যেভাবে রব্জুল
আলামীনের কুকুম পালন করা হয়। আমরা রব্জুল আলামীনের সাথে
তোমাদের ইবালত করেছি। গ্রাজসীরে ইবল কালিব।

ইমাম বায়্যাবী রহমাতলাহি আলাইহি বলেন-

এই জাহান্নামীরা ইবাদতে তাদের (নেতাদের) হক (অধিকার) সাব্যস্ত কবত । গোজনীকে বাজনারী।

অর্থাৎ আন্তাহে ভায়ালার সাথে তোমাদেরকে (মিথ্যা উপাসকদেরকে) উপাসক বিশ্বাস করে ইবাদত তোমাদেরকে রব্বুল আদামীদের সমান সাবাত্ত করত। ইমাম ইবনে কাইয়িয়ম রহমাতুরাহি আলাইহি মাদারিজ্ব সালিকীদের ২৬০ পৃষ্ঠার ব্যক্তন-

> فصل : وأما الشراف فهو ترمان: أكبر وأسفر. فالأكبر لايفقره الله الا بالتوبة منه أوهو أن يتخذ من درن الله ندا يحبه كما يحب الله وهو الشرف الذي تضمن تسوية الهة الشركين يرب العالمين... إني ان قال ... فذكر الهه ومعبوده من درن الله...

শিরক দুই প্রকার, শিরকে আকাবর ও শিরকে আসগার।

নিরকে আকবার, আল্লাহ তায়ালা যা তাওবা করা ছাড়া কমা করবেন না। যেমন কেউ আল্লাহ তারালা ব্যাতীত অন্য কাউকে তার শরিক সাব্যন্ত করল। তাকে এমনভাবে ভালোবাসন, যেমন আল্লাহকে ভালোবাস হয়। মুশরিকর যে তাদের প্রতিমাণ্ডলোকে আল্লাহর বরাবর সাব্যন্ত করত, এই নিরকের প্রাসঙ্গে নেই নিরকও চলে আলে। এ কারণেই আহারামে তারা তালের মানুনদেরকে কববেন

# إِذْنُسَوِيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

আল্লাহর কসম। আমরা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিলাম। যখন আমরা তোমাদেরকে রুবলে আলামীনের সমান মর্যাদা দিতাম।

এটা (আন্ত্ৰাহর সমান বানানো) ভাদের এই স্বীকারেজি সত্ত্বেও ছিল যে, আন্তাহ 
ভারালা একাই প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই প্রতিটি বন্ধর মালিক এবং 
প্রতিপালক। তারা এই কথা স্বীকার করত যে তাদের উপাসকরা কোনো কিছু সৃষ্টি 
করতে পারে না, কাউকে রিমিক নিতে পারে না, কাউকে মেরে ফেলতে গারে এবং 
কাউকে জীবনও দিতে পারে না। তারা যে তাদের মা'বুদ ও উপাসকদেরকে 
আন্তারর সমান মর্যাদা দিত, তা তবুই তাদের প্রতি ভালোবাসা এবং ভজি-শ্রীজা 
থেকে। মুশরিকরা তাদের উপাসকদেরকে আন্তারহ থেকেও অধিক ভালোবাসত 
তাদের উপাসকদেরকে অবজ্ঞা ও অবমাননা করলে হৈলু বাদের মত কেপে উঠত। 
কিছু আন্তাহে তায়ালাকে অবজ্ঞা ও অবমাননা করলে সেভাবে ক্ষীও হত না। ইমাম 
ইবনে কাইন্সিয়া রহমাত্র্যাহি আলাইহি বলেন– দুনিয়ার অধিকাপে মুশরিক এই 
বিজ্ঞার সংসাক্রয়াই আলাইহি বলেন– দুনিয়ার অধিকাপে মুশরিক এই 
বিজ্ঞার প্রস্কারত কিরে বাছের

হে হককানী ওলামায়ে কেরাম। এই আইন পরিষদ ও বিচার বিভাগ যদি এখনও শিরকে আকবারে লিগু না হয়ে থাকে, তবে শিরকে আকবার কাকে বলে, তা কি একটু বলবেন?

মনে রাখবৈন, রাস্পুরাহ সারারার্ছ আলাইহি ওয়াসারামকে মুনসিফ (ফয়সালাকারী) বানানো ছাড়া ঈমানদার হওয়া সত্তব নর। পবিত্র কুরআনে আরাহ তারালা ইরশাদ করেন-

# فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِنُوا فِي ٱلفُسِهِمْ حَرَجًا مِنَّاقَصَيْتَ رئيسَلُمُواتَسْلِيمًا

অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবৈ না যতকণ না ভাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্দারণ করে, তারপার তুমি যে কয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অভরে কোন বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ব সম্মতিতে মেনে নাম। বিধা বিলা : করা

ইমাম আবু বকর জাসসাস রহমাতুলাহি আলাইহি বলেন-

আয়াতটিতে এ কথার দলিল রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানাকণী হতে একটা বিধানকেও প্রত্যাধান করেবে, অথবা রাস্কুল্লার সান্তান্তান আনাইহি প্রানালায়ের বিধানাকণী হতে কোনো একটা বিধান প্রত্যাধান করেবে, সে ইসনাম থেকে বিধানাকণী হতে কোনো একটা বিধান প্রত্যাধান করেবে, সে ইসনাম থেকে পারেজ ৷ ইসনাম থেকে বিধানাকণী হতে বিধানাক প্রত্যাধান করক, অথবা কর্কুল না করক অথবা কর্কুল করা থেকে বিশ্বত থাকুক ৷ তার এটা সাহাবারে কেরামের এই মানলাক সহীহ ইপ্তার্নাকে প্রথম বার মার আলোকে সাহাবারে কেরামের এই মানলাক সহীহ ইপ্তার্নাকে প্রথম বার্কার হিছে বিধানাক বিধানা

ইমাম আৰু বৰুর জাসসাস রহমাভুল্লাহি আলাইহি তাদেরকেও প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে উল্লেখ করেছেন, যারা এ থেকে বিরত থাকে। সূত্যাং যারা ৬৫ বছর ধরে শরীয়ত প্রবর্তন হতে বিরত থেকেছে, তাদের হকুম কি হবে?

আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী রহমাতৃল্লাহি আলাইহি এই আল্লাতের তাফসীরে বলেছেন যে–

রাসুলুলাহ সালাল্রাছ আলাইহি গুয়াসাল্লামকে কন্ধসালাকারী বানানো ছাড়া সীমান সম্বন্ধ লয়। অর্থাম মোনাফেকরা কেমন হেছলা বিগাসে রারেছে এবং কেমন বেছান বাহানার দ্বারা কাঞ্জ নিতে চার। তানের খুব ভালো করে বোঝা উচিত বে দ্বার কসম করে বলছি বে, যতক্রণ পর্বন্ধ এরা আপনাকে হে হাসুদা নিজেদের ছোট-বড় এবং জান-মাল বিষয়ক সব ধরনের বিবাদে আপনাকে বিচারক ও ক্ষয়সালাকারী না মানবে, অর্থাম আপনার বিচার ও ক্ষয়সালার তানের অন্তর্কে অসম্বন্ধী থাকবে এবং আপনার প্রতিটি নির্দেশ সম্বন্ধীটিকে গ্রন্থণ না করাবে, তাতক্রণ পর্যন্ত তানের ইমান নসীব হতে পারে না। যা করার তেবে চিত্তে কর। গ্রাহ্মকটারে উম্মানী

রহমাতললিল আলামীনকে ৩৫ রবিউল আওয়াল মাসে নবী মানেন? সীরাতরবীর বড বড আসর আর বিতর্ক অনুষ্ঠান...!!! কিছু আল্লাহর রাসলকে যখন নিজেদের বিষয়ে জল্প ও বিচারপতি বানানোর সময় আসে, তখন রাসুলকে ছেডে রাসলের দশমনদের আইন দিয়ে ফয়সালা করাতে যান। রাস্থাের দৃশমনদের আইনের পবিত্রতা, আনগত্য এবং তা রক্ষা করার শপথ করেন। নবীর উপর আপনার এ ক্ষেমন ইমানং মানবতার উপকারী বন্ধর উপকারের বদলা দেয়ার এ কেমন ধরনং খতমে নবওয়াতের উপর এ কেমন ঈমান যে, খাতামননাবিয়ান সালালাচ আলাইহি ওয়াসালামের আনীত শরীয়তকে আদালত থেকে বের করে, জীবনবাবস্থা থেকে দর করে, কাদিয়ানী এবং তাদের প্রভদের আদালতের উপর ঈমান এনেছেন? আল্রাহর দশমনদের তৈরিকত জীবন পদ্ধতি দনিয়াতে চলছে। নবীর হে গোলামেরাঃ ভাবো... একটু ভাবো... অন্তরে হাত রেখে একটু ভাবো...। এ কেমন তোমাদের ভালোবাসা? এ কেমন তোমাদের আনগতা? মহামাদ সালালাহ আলাইহি ওয়াসাপ্রামকে সর্বক্ষেত্রে নবী মানা ছাড়া এই উন্মতের কিশতি গপ্তব্যে পৌছতে পারে না। দুইশ' বছর ধরে এই উন্মতের উপর যেই লাঞ্ছনা চেপে বসে আছে, মুহামাদ সালালান্ত আলাইহি ওয়াসালামের শরীরতের জন্য জীবন উৎসর্গ না করা পর্যন্ত তা দূর হতে পারে না।

তেমনিভাবে শরীয়তের যে কোনো হকুম খীকার না করা, তা পালন করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা– শরীরতের দৃষ্টিতে– দীন ভ্যাগকারী দলের অন্তর্ভুক্ত। আলাহ ভাষালার ফরমান–

> الله تَوَإِلَ الَّذِينَ وَذَهُونَ أَلَهُمْ أَمَنُوا بِمَا أَثُولَ إِلَيْكَ وَمَا أَثُولَ مِنْ قَلِيكَ أَيْرِيدُونَ أَنْ يَتَمَّاكُوا إِلَّ الظَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَتُمُفُّرُوا بِهِ وَيُويِدُ الطَّيْقَانُ أَنْ يُضِلِّهُمْ ضَلَاً بَهِيدًا

#### ইসলায় ও গণ্ডার :: ১/৭১

ভূমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাখী করে যে, নিকায় তারা সমান এনেকে তার উপর, যা নালিল করা হরেছে তোদার প্রতি-এবং যা নাখিল করা হরেছে, তোদার পূর্বে । তারা তারত কাছে বিচার নিরে যেতে চায় অথাচ তানেরকে নির্দেশ দেরা হরেছে ভাকে অধীকার করতে। তারা সংস্থাকা চায় তানেরকে যোৱা ছবাকে অধীকার করতে। তারা সংস্থাকা চায় তানেরকে যোৱা হিল্লাকা করাত লগতে। স্বালা নিয়া ভালা

এই আয়াতের ভাষ্ণনীরে ইমাম ইবনে জারীর তাবারী, ইমাম কুরতবী এবং ইমাম আবু গাইস সমরকলী রহিমান্তমন্ত্রাহ এই রেওয়ারেত নকল করেছেন-

শাখী বহুখাছুলাহি আনহাঁই থেকে বৰ্ণিত আছে, তিনি বালন, এক নোগাফেক ও এক ইক্ষীর মাথে ঝণড়া হয়। ফয়নাদার জন্য ইক্ষী এই নোগাফেককে নবী কারীন সাল্লাচাই আলাইবি প্রয়াসম্ভানের কেনাইকেই বছার জন্ম বলে। কারব ইক্ষী জানত, নবী কারীন সাল্লাচাই প্রমান্তাহা হুছ নোগাইবি প্রমান্তাহা যুদ্ধ নেন না খার নোগাকে কঠাই ইক্ষীতি কালে, কারবি কারবাহার বিভাগকের (ইক্ষীণেক) নিকট পিরে কবব। কারবা কে জানত, ইক্ষীনি কারবাহার বিভাগকের বাছে বাছনা এই বিভাগকের বাছনা কারবাহার কারবার কারবাহার কারবার কারবাহার কারবাহার কারবাহার কারবাহার কারবাহার কারবার কারবাহার কারবার কারবাহার কারবার কারবাহার কারবাহার কারবাহার কারবাহার কারবার কারবাহার কারবাহার কারবার কারবাহার কারবাহার কারবাহার কারবাহার কারবাহার কারবার কারবাহার কারবার কারবাহার কারবাহা

হবেত আবদুল্লাই ইবনে আববাদ রাধিরল্লাই ভারালা আনহুনা থেকে বর্গিত আছে যে, বিশ্বর নামের এক মোনাকেন্দ ছিল এবং মুগার নামের এক ইফনী ছিল। কোনো বিশ্বর নিয়ে এদের নামের অধ্যার হয়। ইক্ষী বলে, আমার সাথে মুয়খানা গোল্লালার আলাইবি গুরাসাল্লাম)—এক কাছে চলো। আর মোনাকেন্দ বলে, না, কামের বিদ্যালার আপারাক্তর করে হতনা, তাকে বিদ্যার অধ্যার বাবা আর এই কামের বিদ্যালার আপারাক্তর প্রাল্লাহা ভারালা ভারত (অবাধ্য ও বিদ্রোহকারী) নাম দিয়েকে। কিন্তু ইফুনী নামী কারীল সাল্লালার আলাইবি গুরাসাল্লামকে ছাড়া অন্য কোমাও যেতে রাজি চিল না। মোনাকেন্দ্র বাধ্য হয়ে ইক্ষনী কামের পরীজিব নির্ফট আগো

হণরত নবী কারীম সান্নাল্লান্ড আলাইবি ভারসাল্লাম পুরো বৃত্তান্ত শোনার পর ইংশীর পক্তে ফরসালা দেন। তিন্তু সেখান থেকে বের হাত্র আসার পর মোনাফেক নবীধির ফরসালা অধীকার করে। মোনাফেক বলে, আমি এই করনালা মানি না। তুমি আমার সাথে আব বকরের নিকট চলো। আব বকরকে নিয়ে ফরসালা করাব।

যাহোক উভয়ে হয়রত আবু বকর রাখিয়াল্লাহ ভায়ালা আনহর নিকট যায়। তিনি সব তনে ইহুনীর পক্ষে ক্ষয়নালা করেন। এরপর উভয়ে যবন সেখান থেকে বেরিয়ে আনে, মোনাকেক বলে, এ ক্ষয়নালা আমি মানি না। চলো ওমরের কাছে যাই। ধ্যারত মিয়ে ক্ষয়নালা করে।

ভারা উভয়ে এবার হয়বত ওমর রাখিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর নিকট যায়। ইক্টা বৃজ্ঞান্ত নগতে গিয়ে হয়বত ওমর রাখিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুকে বলে, আমরা প্রথমে রাস্পূল্লাহ লালাল্লাহ আনাইটে প্রজালাল্লামের নিকট যাই। তিনি আমার পক্ষে ফয়সালা করেন। কিন্তু নবীজির নিকট থেকে চলে আনার পর এ সেই ফয়সালা অবীকার করে। এরপন ভার গুল্ভাবে আরু বকরের নিকট যাই। তিনিও আমার পক্ষে ফয়সালা করেন। এবনও সে তাঁর ফয়সালা অবীকার করেন। এবন আপনার নিকট নিয়ে থেলাহে। আপনাকে দিয়ে ফয়সালা করাবে।

হবরত ওমর রাথিয়াল্লান্ড্ তায়ালা আনহু মোনাঞ্চৈককে জিজ্ঞাসা করলেন, এ যা যা বলল তা কি সতা? মোনাঞ্চেক উত্তর দেয়, আঁ, সব সতা। হযরত ওমর রাথিয়াল্লাহ্ তায়ালা আনত্ বললেন, তোমরা একটু অপেন্ফা কর, আমি আসছি।

হয়রও ওমর রাথিয়াপ্রান্থ তায়ালা আনহ ভেতরে যান এবং তরবারি নিয়ে আসেন।
এরগর তরবারির এক আঘাতে মোনাম্বেককে ঠা-1 করে দেন। আর বলেন, যে
বাক্তি আগ্রাহ এবং আগ্রাহর রাসুদের ক্ষমালা মেনে নের না, তার করমালা আমি
এভাবেই করি। ইছনী তো সেখান খেকে নৌড়ে পালায়। এ প্রেক্ষাপটেই পত্রির
কুরআনের এই আয়াত নাথিল হয়। হয়রত রাসুদে কারীম সাপ্রাপ্রান্থ আলাইবি
ওয়ালাগ্রাম বলেন, হে ভয়র। তুমি ফারুক, সত্য ও মিখ্যার মাঝে পার্থকারারী।
এরগর হয়বত জিবরাইল আমিন এসে বলেন, নিঃসন্দেহে ওমর হক ও বাতিলকে
পথক পথক করে নিয়েছে।

এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কালেয়ার দাবি করা সন্ত্রেও যে ব্যক্তি কুরআন এবং হাদীসের ফরসালার উপর সম্ভষ্ট থাকে না, তার শান্তি কতল।

এমনকি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ফয়সালা করানোর জন্য যখন আহবান করা হয়, পবিত্র কুরআন তখন মুমিনদের শানে এ কথা বলেছে–

> إِنَّهَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَهِ هَنَا وَأَعْفَا وَأُولَئِكَ هُمُ النَّهْلِحُونَ

> মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি এ মর্মে আহবান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার, মীমাংসা করবেন, তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে: "আমরা তদলাম ও আনুগতা করলাম।" আর তারাই সফলকাম। (স্তানুর: ৫১)

আর মোনাফেকদের নিদর্শন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বলেছে-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُوْا إِلَى مَا أَنْزَلُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ

نْلُكَ صُنُودًا

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা আল যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসুদের দিকে', তখন দুনাফিকদেরকে দেখবে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাছে । 'দুল দিলা : 6১)

এবং ইহাকে আইন (শরীয়ত) হিসেবে প্রবর্তন করা মধ্যে পার্থক্য এবং ইহাকে আইন (শরীয়ত) হিসেবে প্রবর্তন করা

# নিয়ে বর্ণিত এই পার্থক্য বোঝারও প্রয়োজন রয়েছে ।

- দেশে শরীয়ত প্রবর্তিত অবস্থায় একক কোনো বিষয়ে কুরআন ভিন্ন অন্য আইনে
  ফয়সালা করা।
- দেশে শরীয়ত প্রবর্তিত অবস্থায় কুরআন ভিন্ন অন্য আইলে ফয়সালা করাকে
  অভ্যাসে পরিপত করা।
- দেশে শরীয়ত প্রবর্তনের পরিবর্তে অন্য কোনো ব্যবস্থা প্রচলন করা এবং এই ব্যবস্থার অধীনে আদলতের শপথ করা এবং বিচার করা।

কুন্দরে আকবার ও কুন্দরে আসগারের আলোচনা ও শ্রেণীবিদ্যাস এমন রাষ্ট্র, বিচারক ও জজের ব্যাপারে, যে দেশে শরীয়ত গ্রবর্তিত থাকা অবস্থায় তথু একটা বিষয়ে কুরআনের আইন এড্রিয়ে ক্ষরসালা করে। অর্থাৎ কুন্দরে আকবার ও কুন্দরে আসগারের এই শ্রেণীবিদ্যাস কেবল প্রথম সুব্যক্তর অপরাধ্যের সাথে সম্পত।

সূতরাং এ বিষয়তি খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, খিতীয় সুরতিতি কুফরি হণ্ডয়ার ক্ষেত্রে কোনো দরবারী বা সরকারী মৌশজীরও সন্দেহ নেই। আর তৃতীয় সুরতিতি কুফরে আবলারের নিকৃষ্ট রূপ। আয়াহব সাথে এর থেকে বড় কুফরি তো ব্যক্তিয়র কার্যক্রিয়র কিবলি কার্যক্রিয়র করিন। তানের কয়মালার উপন (Authority) ছিল গুটী (ভাসের ভাবেরাত।) আর আধুনিক ইবলিনি গণতাম্বের উৎস আল্লাহর প্রস্থায়তের মোকাবেলারা গারকলারহর (সংসদের) পরীয়াত।

সূতরাং এমন কুফরিকে ইসপাম প্রমাণিত করা, নিজের ঈমানকেই ধ্বংস করা। আর এমন কুফরিকে সাধারণ মানুষের সম্মুখে আলোচনা না করা নিকৃষ্টতম 'কিতথানে হক' (সত্য গোপন)।

# সতৰ্ক জ্ঞাপন

নোটকথা এই আয়াতের তাফসীরে আবনুরাহ বিন আবনাস ব্রাধিয়ারার্ছার্ছ তারালা আনহুমার মত এই (কুফরে আনগার) এর আপ্রের নিমে বর্তমানের আনকারতের এর নিমের বর্তমানের প্রমাণিত করা স্পান্ট কেয়ানত এবং ব্যবহত আবনুরাহ বিন আববান রাধিয়ারাহ তারালা আনহুর বর্তিতত্ত্বর বিরুদ্ধে ছখন্য কর্বাদ । নবং খারেজীদের কর্বাদি । ববং খারেজীদের কথা থবন করতে বলেছেন।

# কুরআনের আইন ছাড়া অন্য আইনে ফয়সালাকারী আদালতকে ইসলামী প্রমাণ করা

সূতরাং এ আলোচনাটি বোঝার পর আমরা মুনলমান ভাইদের নিকট আবেদন করব, আপনারা প্রচলিত বিচার বাবস্থা— যা পরীয়তের আইন ডিব্র অন্য আইনে বিচার করে আসহে— এর সম্পর্কে এ কথা বলবেন না দে, আদালভাতরা তো ৭৩ এর আইনে সফ্রমালা করে। আর ৭৩ এর আইন ইসলামী। সূতরাং এই আদালভাতলো ইসলামী আইন ম্বারাই ক্ষরমালা করে। এটা আল্লাহর পরিত্র সন্থার বিরুদ্ধে এত বড় অপবাদ বে, আসমান ভেঙ্গে গড়বে এবং পাহাড় চুপবিভূপি হরে যারে।

ইমাম আবু বকর জাসদাস হানাকী রহমাতুদ্রাহি আগাইহি 'আহকামুল কুরআন'-এ এই পরেন্টটি বর্ণনা করেছেন, যা বর্তমানের মানুষের চৌধ খোলার জনা যথেষ্ট। যারা অহিসলামী আইনকে ইসলামী প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন এবং অহিসলামী আইনে করেনালাকারী আনালত সম্পর্কে বলে যে, এই আদালত ইসলামী আইনে করমালা করে তির্দি বলেন-

> فَإِنْ كَانَ الْمُوَادُ جُحُودَ حُكْمِ اللّهَ أَوْ الْحُكْمَ بِعَيْرِهِ مَثَعَ الْإِخْبَارِ بِأَلَّهُ حُكُمُ اللّهِ، فَهَذَا كُفُوزُ يُخْرِجُ عَنْ الْبِلّةَ وَقَاعِلُهُ مُوزَقًا...

> আর যদি (এই আয়াতে কুম্বরি ছারা) উদ্দেশ্য আল্লাহর আইন ছারা ফরসালা করার অধীকৃতি অধবা কুরুআন ব্যাতীত অন্য আইন ছারা ফরসালা করে এ কথা বলা যে, আল্লাহর আইন ছারা ফরসালা করা হরেছে, এটা (উভন্ন সুরঙ) এমন কুমবি, যা

মিলাতে ইসলাম থেকে খারেজ করে দেয়। যারা এমন করে তারা মরতাদ। <sup>৫৭</sup>

হাকীমূল উন্মত হয়রত মাওলানা আশরাফ আলী থানতী রহমাভুলুহি আলাইহি

আর (মনে রেখো) যে বাজি আল্লাহর নামিলকুত আইন অনুযায়ী বিচার না করে দারীয়াকগারিপাই আইনকে ইফালুকভাবে পারী আইন বলে এবং সে অনুযায়ী বিচার করে। এবং না বাজি পরিপূর্বপ্রকাশ কান্তের।। এককার বজালু ক্রকাশ, সুয়া মারলা বার্ত্তি পরিপূর্বপ্রকাশ কান্তের।। এককার বজালু ক্রকাশ, সুয়া মারলা বার্ত্তি সুষ্টা মুক্তা মুক্তাশাল পালী রহমাপুরাই আলাইবি এই আল্লান্ডের তাকসারে বলেজেন-

আর মনে রেখো, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাবিদক্ত আইন অনুযায়ী বিচার না করে পারীয়তাবিপাছি আইনকে ইচ্ছাকুতভাবে পারী আইন বলে এবং সে অনুযায়ী বিচার করে, এমন ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে কান্তের। ভারতীয়ে মাত্রকল ক্ষমন ০.১ নুষা মারকাণা

সূতরাং যারা এসব আদালতকে ইসলামী প্রমাণ করেন, তাদের ভয় করা উচিত।

# बबर क्काशास उपाछ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَتَوَلُ اللَّهُ

কুরআন ভিন্ন অন্য আইনে ফয়সালা করার বিষয়টি ফুকাহায়ে উন্মত অতি সহজে বুঝিয়ে দিয়েছেন ঃ পাঠকবর্গের সুবিধার্থে সেগুলোও এখানে উল্লেখ করছি।

# কৃষরে আকবার

১. কুম্বরে আকবারের সংজ্ঞা তো পূর্বে চলে গিয়েছে, যা ইয়ার সদক্ষমিন ইবনে আবিল ইয় হানার্ট্টা রহোমুক্তারি আগাইই বর্বনা করেছেন। ইয় বাত্টাত জোনো বার্চিত দারি কাই দর্বনি বর্বনা কালনক করে বে, শাইলাতে আইন অব্যাহারী এই যুগে চোরের হাত কাটা, খেনাকারীকে গুলারায়াত করা কিবো বেয়ায়াত করা, কুরুআন, সুরাহর ভিত্তিতে বৈশ্বি সম্পর্ক করার য়াবা, কিতাল কি সার্বিপিরাং করা... জগনোর্মান এতেলা করেছেন করার য়াবা, কিতাল কি সার্বিপিরাং করা... জগনোর্মান এবং (ব্যক্তিক ভাতৃত্বে) মানহনিকর মনে করে। অববা হিম্মুল্রাহতে সংঘোজন করেতে বের, অববা এইমার বিশ্বাস দালন করে বের, অববা এইমার বিশ্বাস দালন করে বের, বার্চিত আছিন আইন বিশ্বাস দালন করে বে, মানর রচিত আছিন আইনবারতা অবিক: উপযোগীন... এবন শর্মান করে বে, মানর রচিত আছিন আইনবারতা অবিক: উপযোগীন... এবন শর্মান

٧ ' احكام القران للجماص: الجزء ٦ ' بأب الحكم بين أهل الكتاب ' في تفسير البائدة ٤٤

বিশাস ও চিত্তাধারা কৃষ্ণরে আকবার, যা মিল্লাত থেকে খারেজ করে সেয় । কারণ সে নবী কারীম সাল্লাল্লান্থ আলাইছি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত শরীয়তকে মন্দ এবং গায়কল্লাহ (মানব রচিত) শরীয়তকে (জীবন বিধান) উত্তম মনে করেছে।

 কুফরে আকরারের একটা সুরত এটাও যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাইর আইনকেও উল্লম মনে করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক আইনকে এর চেয়েও অধিক উপবোগী মনে করে।

৩, অথবা গণতান্ত্ৰিক জীবনব্যবস্থাকে পরীয়ত প্রকল্পের বরাবর মনে করে। থিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের হকুম একই রকম। অর্থাৎ উত্তয় প্রেণ্ডীর মানুষ কুফরে আকবার অর্থাৎ প্রমন কুফরিতে লিও, যা মিল্লাত থেকে খারেজ করে দেয়। কারণ আলাহক আইনের যোকাকোল্লার অন্য আইনকে উত্তম মনে করা কিবো তার সমান মনে করা বরুত আলাহ প্রান্ধ অন্য আইনকে প্রত্যাখান করা।

 অথবা মৃহাম্মাদ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়সোল্লামের শরীয়ত প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে তালবাহানা করা, বিরোধিতা করা অথবা অধীকার করা।

পবিত্র করআনে আল্রাহ তারালা ইরশাদ করেন-

# ثُمَّ أُعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُحْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ...

এই দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় । নিক্তর আমি অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী । সিরা সিজদা : ২২।

এই প্রকারও কুফরে আকবারের অন্তর্ভুত। শরীয়ত প্রবর্তন অবীকার, বিরোধিতা অথবা মীর্মন দিন তালবাহানা করা- ফুলবারে কেরাম এনব তালার একই হুকুম বর্ণনা করেছেন। এটা ফিকারে প্রস্থাবদীর বিবাতে মানআলা, যে কোনো মানলাকে কিতার ও ফন্তভাগ্রাহে দেখে নিতে পারেন। বিশেষত হুবরত হাকীমূল উম্মত মাওলানা আশরাক আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইবির এমনামূল ফন্তাঙ্গ্রার সক্তর বাবে এবং মাওলানা তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুল্নের মুসলিম শরীক্ষের ব্যাখ্যার্যহের এই এই এই কিতারুল ইমারাতেও দেখতে পারেন।

বিখ্যাত হানাফী ফকীহ আল্লামা ইবনে নুজাইম রহিমাহলাহ 'বাহরুর রায়েক' এছে বলেন-

يَكُفُرُ إِذَا سَخِرَ... بِأَمْرِ مِنْ أَوَامِرِةِ...أَوْ جَعَلَ لَهُ شَرِيكًا

আর সে যদি আল্লাহর কোনো একটা বিধানেরও উপহাস করে, অথবা আল্লাহর সাথে শরিক বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করে, তবে কাক্ষের হয়ে যাবে <sup>পে</sup>

মনে রাখা দরকার যে, আইন প্রণরনে কাউকে আল্লাহর শরিক বা সমকক বানানো কুফরে আফবার, যা মিল্লাত থেকে খারেজ করে দেয়। আর এখানে তথু সমকক্ষই সাধ্যক্ত করা হর্মান, বরং নাউমুবিলাহে (আইন প্রণরনের) এই অধিকার পরিপূর্ণরূপ গায়কল্যাহকে (সংসদ) দিয়ে দেয়া হয়েছে।

# ...وَكَذَا يُكُفُو الْجَمِيعُ لِاسْتِخْفَافِهِمْ بِالشَّرْعِ...

এমনিভাবে তারাও কাফের, যারা শরীয়তকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে । ১৯... ৮৬ পাণক।

... وَلَوْ صَغَّرَ الْفَقِيهَ أَوْ الْعَلَوِيَّ قَاصِدًا الإسْتِخْفَافَ بِالنِّينِ كَفَرَ

আর শরীয়তকে অবেজ্ঞয় মনে করার কারণে ফকীহকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, এটাও কুফরি।<sup>80</sup>

তেবে দেখুন, গণতান্ত্ৰিক ব্যবস্থায় একজন আপেনের সন্থান কি আর একজন জজের মর্বাদা কিন্তু পরীয়তে প্রকর্তনের দাবিদারবাকে রাখে কেরন আচারণ করা হয়ঃ সময় সুযোগ হলে ইপলামী ধারার সাথে সম্পুত আদাবাদতে কার্কান্তমের বিবয়ণ গড়ে দেবেন। আদাবাত এবং সংসদের মাঝে এ সব ইসলামী ধারাতলোকে কিতাবে ঝুলে রাখা হয়। আদাবাত সংসদের দিকে ছুড়ে মাঝে, আর সংলদ ইসলামী নজরিয়াতি কার্তিসম্প্রের দিকে। একজাই ইসলামের সাথে উপায়ন মার?

# কুফরে আকবারের ব্যাপক এবং সবচেয়ে ঘৃণ্য সুরত...

কুম্বরে আকবারের সবচেরে বাপক, কিন্তু ভয়ন্তর সুরত হল, আন্নাহরে শরীয়তের মোলারেলার আরেকটি শরীয়ত প্রণয়ন। যা ফ্রানিসি, ইংরেজ্ঞী, আরেরিকান এবং অন্যান্য শরীয়তের সাথে সম্পৃত ব্যবস্থার অধীনাত্ব। এই অধীনাততাকে জীবনার কার ইংসেবে প্রবর্তন করা হরেছে এবং ফরসালার উৎস (Auhtority) সাব্যক্ত করা হয়েছে। এর উপর ফরসালা করার অস্বীকার বেন্যা হয়। এর রক্ষা ও আবুশত্যের

<sup>&</sup>lt;sup>٨</sup> البحر الرأق غرح كازالدقائق: الجزء بأب احكام البرتنين. زين الدين ابن نجيم العنفي ١٩٠٠م.

<sup>্</sup>ৰাগত

উপর শপথ নেয়া হয় এবং এবই উপর কাজ করা আবশ্য করে দেয়া হয়েছে। আর যারা এব নিরোধিতা করবে, বিদ্রোহ করবে, তানেরকে হত্যা করা হালাশ (আইন সম্মত)। কেউ যদি চার যে, সে আলাহর শরীরতকে জীবনবাবহা হিসেবে বাজবারন করবে অথবা নিজে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করবে, বাট্রশতিক যাধ্যমে তাকে পিঠ করা হয়।

উদ্লেখিত সূত্ৰত এমনি কুৰৱে আকৰারের সব চেয়ে খৃণা সূত্ৰত হতে পারত। কিন্তু ইবনিশ আরও পরিশ্রম করেছে এবং তার কমিনের আশা নিরেছে। তাদের এই অপকর্মকৈ তাদের সামনে সৌন্দর্যমন্ত্রিত করে উপস্থাপন করেছে। বিধায় এই কুম্বরি আরও উন্নতি লাভ করেছে এবং এমন এক সুত্রত লাভ করেছে, একজন কাদ্যোওয়ালা ব্যক্তি যার কক্কনাই করতে পারে না।

# আঙ্গাহর বিরুদ্ধে অপবাদ ও মিথ্যা আরোপের দঃসাহস

সেই নাপাক, নিন্দিত ও খৃণ্য সুরত হল, ইবলিসি এই জীবনব্যবস্থাকে ইসলামী ঘোষণা করা হয়েছে। যা স্পষ্ট লা শারিক আল্লাহের পরিরা সর্বার বিষ্ণাছে জয়না কথাবা ও নিয়ারার । করেণ এমন একটা বিষয়কে এই শয়তদারা আল্লাহের সাথে সম্বন্ধকুক করেছে যা আল্লাহ তারালা তাঁর প্রিয়ত্ত্ব নবীর উপর নাবিল করেনি। আর তান্যের নিক্ত প্রবৃত্তি ও জগতপূজারী, বিদ্যোগীর গোলার এবং আল্লাহর সাক্ষত বিরাগী এদন নরাধার্য্য তানে প্রস্তুক্তের ক্রেক্তি কর ইন্দার্যীর বলতে অন্য। যারা এই তাততি আইনকে অধীকার করে, এদের নিক্ট তারা বিদ্রোধী। তালেরকে হত্যা করা এবং তালের ধন-সম্পদ্দ দৃটি করা এদের নিক্ট তারা বিদ্রোধী। তালেরকে হত্যা করা এবং তাদের ধন-সম্পদ্দ দৃটি করা এদের নিক্ট বিষ্ধ। তালের প্রদিশীন নারীদেরকে ভূগের ক্যান্সেপ নিরে

আঞ্চলেনা, হায় আফলোস...! কিনের পর্বে তোমরা আল্লাহর সম্মূপে এভাবে বুক চেডিয়ে দাড়াভা পেনা নাহনে তোমরা আল্লাহকে থোঁকা দিতে চাঙা কিনের উপর ভিত্তি করে তোমরা আরস কুরসির মানিকের বিরুদ্ধে মিখ্যাচার করার দুলোহস করাঃ

দুনিয়ার তুচছ পদের লোভ আর সামান্য সুম্বের আশার মৃত দুনিয়ার পুতিগক্তমর লাশ নিম্পেষনে তোমরাও তাদের দলে ভিড়েছ, যারা এ মৃত দুনিয়ার বিনিময়ে নিজেদের পরকালকে বিক্রি করে দিয়েছে?

। এ للمجب بالمجب اللهجب ا... وَمَنْ أَظَلَمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى النَّهِ كَذِبًا তার চেয়ে বড় জালেম আর কে. যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিখ্যাচার করে।

এই অধ্যারের আলোচনা যেহেন্তু যথেষ্ট শরিমাণ দীর্ঘ ছিল, তাই সুখী পাঠকবর্ণের সুবিধার জন্য পুরো আলোচনার সারকথা পারেন্ট আক্যারে উল্লেখ করা হল। এই অধ্যায়ে কৃত আলোচনা থেকে এ বিষয়তি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহর দীরীয়ত বাতীত অনা কোনো আইনে ফহাসাদা করার দৃটি বন্ধ সুরত হয়ে থাকে:

# প্রথম সূরত :

# মহাপাপ হলেও দীন থেকে খারেজ করার কারণ হয় না

- ১. সাম্ম্রিকভাবে পরয়ী নিখাম ৩ পরয়ী আইন প্রবর্তিত রয়েছে এবং এমন একজন ফাথিও রয়েছেন, যিনি পরয়ী আইনছে ওয়াজিবুল আমদা মনে করেন। এই আইন ডাগা করার কারণে নিজেকে ভনাংপারও মনে করেন। দুইরেকটা ঘটনার প্রবৃত্তি, প্রকার্ত্তীতি অথবা ছুব্বাহণের কারণে পরীয়ত থেকে গাশ কেটে ফরাগানি করদ। এটা যদিও মারাত্মক অপরাধ, কিন্তু একজন মানুহ এতটুকুর কারণেই দীন থেকে ধারেজ রয়ে যায় ন। এমন ব্যক্তি ভালেক এবং জালেম সাবান্ত হয় । বেশির সেয়ে বেশি কক্ষতে আস্থানত কির মান করা হয়।
- ২. পুরো বিচার ব্যবহা ও সরকার ব্যবহাটাই এমন বেখানে শর্রারী আহকাম সামর্মিকভাবে প্রায় অবেকার। এর ছলে মানুদ্রের তৈরিকৃত আইন প্রবর্তিত রয়েছে এবং এতে জড়িত কাছি বা বিচারপতি মানবহাশীত আইন অবুনাহিই অসমালা করে থাকে। কিন্ত প্রকার বাবি নিজেনেরকে মারাত্মক পাপে লিঙ আছে বলে মনে করে। তারা এই ব্যবহার প্রতিত নম্ভই নর। এরা তার এই ব্যবহার প্রতিত নম্ভই নর। এরা তার এই ব্যবহার প্রতিত নম্ভই নর। এরা তার এই ব্যবহার প্রতিত করেছে বে, ক্ষমতালীনারা বেহেতু এ ছাড়া জন্য কোনা আইন বর্ববর্ত করেছে দিনে না। তাই জনপানে বৈধ অবিকার তানেরকে দেরার জন্য বাধ্য হয়ে এ কাজ করছে। শর্মী আইন প্রবর্তনের সুযোগ পেলে মুহূর্তের জনাও বিরত থাকরে না। কারী আইন প্রবর্তনের পক্ষে কাজ করছে এবং সে অনুমারীই বিচারকার্য পরিচালন করেছে।

এমন ব্যক্তিরা কুম্পরে আসগারে লিও রয়েছে। এটাও চনাহের অত্যন্ত ভয়ন্তর একটা সুরত। তবে এটা দীন থেকে ধারেজ হওায়ার কারণ হবে না। বরং এতে লিও ব্যক্তি মানেক এবং আলেম বিবেচিত হবে। এদের সান্ধ্য গ্রাহীত হবে না। এই চাকরি করাও হারাম, এর বেডন ভাতাত হারাম।

# দ্বিতীয় সূরত :

# দীন থেকে খারেজ করে দেয়ার কারণ এবং কৃষরে আকবার

- ১. শরয়ী নিবানের একজন কামি বা বিচারক অন্যান্য সমন্ত কার্যফেরে শরয়ী আহকাম ও বিধিবিধান অনুধারী ফয়সালা করেন । দিয় এক বা একাধিক শরয়ী হকুম উপয়ৢক শরয়ী ওকর ও কারণ ছাড়া দীর্দ দিন পর্যন্ত অকেজো করে রেখেছে এবং তার ছালে গায়কল্লাহব তৈরিকৃত (মানব রাচত) আইন দ্বারা ফয়সালা করেছে । এটা কৃষয়ে আকবারের অবর্ত্ত্ত ।
- ২. শররী নিবাদের একজন কাবি বা বিচারক অন্যান্য সমন্ত কার্যক্রেরে শররী আহকান ও বিধিবিধান অনুযায়ী ফরসালা করেন। কিন্তু শরীয়তের এক বা একাধিক অকাট্য কুমনেক তৃত্বে জান করা অথবা এই সুগের জন্য জচন মনে করে অথবা গাঁৱকল্লারে (মানব রচিত) আইনকে এর চেরে উত্তর মনে করে পররী কুমনেক উচপলা করে ফ্রনান্য করেছেন। এটা কুমরে আকর্যক্রের অন্তর্জুক।
- ৬. পুরো বিচার বাবছা ও সরকার বাবছাই এমন, যেখানে আল্লাহর শরীয়ত দলিকের মর্যাদাই রাখে না এবং শররী আহকাম ও বিধিবিধান সামর্য্রিকভাবে অককের। এর ছলে মানব রাচিত আইন প্রবৃত্তি রাহেছে। কামি বা বিচারক এই মানব রাচিত আইন প্রবৃত্তিই ফারুমালা করে। আর এর জন্য নিজেদেরকে ভানংগারেও মনে করে না এর পিছনে উপযুক্ত শর্মী কোনো ওজর ও কারণও নেই। তো এরাও কুলরে আকবারে বিলং রাহেছে। অর্থনি প্রমান কুলরি যা দীন প্রেক্ত পার্বিক বেছে। আর্থনি ব্যাদার ক্রান্ত করে বিছার বিশ্ব প্রকৃত্তি বার্কি। এরাই প্রকৃত্তি বার্কি। এরাই এ অধ্যানর আলানার সম্বৃত্ত্ব।
- এ আলোচনা থেকে এ কথাও স্পষ্ট হচেছে যে, পাকিস্তানের প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা
  তার আইন ও মুননীয়ের নিক থেকে একটি শিরেট পরীয়ত পরিপার্ট্র এবং মুকরি
  বাবস্থা। নাকার ওও বছর গরে এবেত নানর বিচিত আইন জ্বাছার আনার্কার পরীরতের
  উপর প্রাথানা বিস্তার করে আছে। আলারের আইনের চেরে মানব রচিত এই
  অইলের মর্থানাই বেশি। সেই সাথে এর হারা সেনের বাজনৈতিক ব্যবস্থা কুফরি
  হওয়া স্পষ্ট হয়ে যার। কারব পরীয়ত পরিষ্টি আইন প্রথমে সংলেদে তৈরি হয়।
  এরপর গিয়ে আদালত তা প্রকর্তন করে। সেই সাথে এর হারা সামরিক রাষ্ট্রীয়
  অবস্তামের বালিক হওয়াও প্রমাণিক হয়। গ্রাট্ট এই তচাতি আদালতকে তাদের
  একটি মৌলিক ভল্প মনে করে। এদের ভাজকে বুবার ও আইনার্কির বের পরিত্র
  ভাল করে। এর প্রতি স্থমান প্রদর্শন আব্দাক হয়। এই দুবিত রাষ্ট্রীয়
  অবস্থানীয়ের বালিক সন্মান্ত বন্ধান বন্ধর হতে পান্ধর

থাকল জন্ধ, উকিল এবং অন্যান্যদের ছকুমের বিষয়। এ বিষয়ের সারকথা তো উপরেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই সারকথার আলোকে নির্দিষ্ট ব্যক্তির

সেই সাথে এই আলোচনা সাধারণ মুসলমানদেরকেও আহনান করছে যে, আপনারা আল্লাহর পরীয়তকে উপেন্ধা করে কয়মানার করার অপরাধকে ঘৃণ্য ও মন্দর্কাঞ্জ মনে ককন। এই ভাহেপী বিচার বাবহা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখুন। নিজেদের সমস্যাতশো ভগামারে কেরামের মাধ্যমে পরীয়ত অনুষ্ঠী ককন।

# চতুর্থ অধ্যায়

# গণতন্ত্রে শরিক ব্যক্তি ও দলের হুকুম

# গণতত্ত্বে শরিক ব্যক্তি ও দলের স্কুম

বইয়ের ছিন্তীর ক্ষগ্যায়ে মূল গণতন্ত্র এবং তৃতীয় অধ্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান অর্থাং কুকমান উপেক্ষা করে ক্ষয়সালাকারী গণতান্ত্রিক বিচার ব্যবস্থার কুমরি হওরা বিষয় স্পাই করা হয়েছে। এখন দেখা মাক, যে সব ব্যক্তি ও দল এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে ভড়িত, পরীয়তের দৃষ্টিতে ভাগের কৃষ্ট কি?

# গণতক্ত্রের উপর আদ্যোপান্ত বিশ্বাসী ধর্মহীন রাজনীতিবিদ এবং সেনা অফিসারদের হুকুম

প্রশ্ন হল, এ কথা বৰণা প্রমাণিত হয়েছে যে, গণতত্ত্ব একটি ভিন্ন ও কতত্ত্ব দীন যা মতবাদ, যা পুনিয়ালিভাবেই ইনলামের সম্পূৰ্ণ বিপত্তীত ও বিরোধী। তো দিশের এই ধর্মধীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব একং সামনিক প্রতিষ্ঠানকলোর সাথে কভিত সে সব অফিসার ও উর্থনতা কর্মকর্তাদের হুকুম কি হবে, যারা মূপে ইনলাম বীকার করার সাথে সাথে পাতত্ত্ব দাম দীন বা মতবাদের উপরও ইমান রাখে। নিজ মূপে তাত্তবংশন ঘোষণাও করে এবং গণতত্ত্বের ধর্ম রক্ষা এবং শরীয়ত প্রবর্তনকে প্রতিহত করার জন্য নিজেদের পুরো প্রতিহিত ব্যবহার করে। এদের মূপে এই কালেমা পড়া কি কোনো কাজে আসবে? তানের ইনলামের সাথে অন্য দীনকে পবিত্র মনে করা এবং তার প্রতি আনুগানের পপর করা হিলামের আবি আনুগানের ও কুর্করিকে সম্মান করা এবং তার প্রতি আনুগানের পপর করা হিলামের আবি আনুগানের প

উক্তর : যারা ইগলামের সাথে সাথে অন্য দীনের উপরও ইনান রাধে, পরীয়তে 
মুতাহহোরা স্পাই ও ছার্থিটীন ভাষায় এমন যে কোনো ব্যতিকেই গাফের কো। 
এমন ব্যতিকেনে কালেমা পড়া ভালের কোনোই ইপকারে আগনের না কারণ বে 
ব্যক্তি এই কালেমা পড়ে এবং এরপরও দীন ইসলাম ব্যক্তীত অন্য কোনো দীনের 
সমর্থক, সে মোনো নিজ মুখে পঠিত আলেমার অধীয়ার করেছে। মুলা বাহুল, 
কোনো ব্যক্তি যদি মুখে ইসলাম এবং ভার সম্বন্ধ বিধি-বিধানা শীলার করে, বিশ্ব

এমন কোনো গুনাহ করে, যা ইসলামের গতি থেকে খারেজ করেন না, এমন ব্যক্তিকে মুসলমানই মনে করা হবে। কিন্তু এখানকার অবস্থা একদম ভিন্ন, যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

# প্রতিবাদ

বিষয়টি হয়ত এখনো কারো কারো বুবে আনদি। তাদের কথা হল, গণতাত্ত্বিক ব্যবস্থার পরিচালকরা গণতত্ত্বতে ইসদামের প্রতিমন্ত্রী ও বিপত্তীত মনে করে না। তাদের ইমান কুরআনের উপরই। গণতত্ত্বতে গুধু রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করতে। সুতরাং এটা কুমতে আক্রবার নয়, কুমতে আসগার।

উত্তর : ঠিক আছে, আমরা আপনাদের দাবি মেনে নিলাম। এবার দেখা যাক, কুরআনের উপর এই শাসক শ্রেণীর ঈমান কোন মানের। আর এমন ঈমান সম্পর্কে হয়রত মহাম্মান সালালান্ত আলাইছি ওয়াসালামের শরীয়তের ক্ষয়সালা কি?

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যাপারে এসব লোকদের বিশ্বাস হল, এই ব্যবস্থার অধীনে যে-ই আইন প্রণীত হবে, কেবল সেটাই দেশে বাস্তবায়নের উপযক্ত এবং সমস্ত মানুষ এর অধীনেই জীবন যাপন করবে। প্রতিটি নাগরিকের জন্য আবশ্যক হল, এর আনুগত্য করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা। কেউ যদি এই আইন ব্যতীত অন্য (করআনের) আইনের রক্ষণাবেক্ষণ ও পক্ষপাতিত করে অথবা সে অন্যায়ী ফয়সালা করে বা করায়, অথবা নিজের বিষয়গুলো করআন অন্যায়ী চালানোর চেট্টা করে, তবে গণতন্ত্রের এই ব্যবস্থা তাকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করবে। সেনা ও পলিশী শক্তি প্রয়োগ করে তাকে শেষ করে দেয়া হবে। আর এমন করা গণতান্ত্রিক শরীয়ত তথা গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার আলোকে হালাল ও আইনসিদ্ধ নয় গুধু বরং ফরজও (ডিউটিও)। যেই সেনা এবং পুলিশ এই 'কল্যাণকর্মে' অংশগ্রহণ করবে, তাকে পুরস্কারে ভৃষিত করা হবে। ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। আর যে ব্যক্তি এই সেনা ও পলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, তাকে শিক্ষার উপকরণে পরিণত করা হবে। কেউ কুরআন গোড়ালে তাদের ক্রোধাগ্নি জ্বলে ওঠে না, কিন্তু কেউ গণতন্ত্রের পতাকা পোডালে এরা ভরন্কর হিংস হয়ে ওঠে। কেউ যদি মহসিনে ইনসানিয়াত, রহমাতৃললিল আলামিন, আমাদের প্রিয়তম নবীজির বিরুদ্ধে কট্ডি করে, তাকে নিয়ে ঠাট্টা ও উপহাস করে, তখন তারা শান্তি ও নিরাপন্তার শিক্ষা শোনায়। কিন্তু তাগুড়ি ব্যবস্থা গণতান্ত্রের বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে যদি কেউ কটজি করে অবমাননা করে, তো গোটা শক্তি হামলে পড়ে। আল্লাহ প্রদন্ত আইনকে যদি কেউ হিংস্রতা ও পাশবিকতা বলার মত ধৃষ্টতা দেখায়, তারা সংসদেই বসে থাকে। কিন্তু কেউ যদি এই গণতান্ত্রিক তাগুতি আইনের বিরুদ্ধে মখ খোলে, তাকে শুধ সংসদ থেকেই নয়

বরং পথিবী থেকেই বিদয়া করে দেয়া হয়। সংসদের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্য যদি আল্লাহর শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য কোনো শান্তি নেই। কিন্তু কোনো মুসলমান যদি এই ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে শরীয়ত প্রবর্তনের কথা বলে, তার পরিণত হয় জামেয়া এবং সোয়াতের মত। মসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সহযোগিতা করা, গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে কোনো অপরাধ নয়। কিন্তু কালেমার ভিত্তিতে বিশ্বের যে কোনো অঞ্চলে মুসলমানদের দুশমনের বিরুদ্ধে শুডাই করা সন্ত্রাস। ফিলিস্তিনের মসলমানদের বিরুদ্ধে ইন্থদীদের সহযোগিতার क्षमा किनिश्चित रेमना (श्रेतन करा रहन भवकारदर घोषणा करा रहा। याद कारना মজাহিদ যদি মজলম ফিলিজিনিদের সাহাযোর জন্য যায়, তার ঠিকানা হয় কারাগারের অন্ধ্র প্রকোষ্ঠ । খেলাফতের বিকল্পে ইংরেঞ্জদের পক্ষ হতে লডাই করা হালালম, আইন সমত। কিন্তু খেলাফত পুনর্জীবনের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে দড়াই করা হারাম, বেআইনী। মসলমানদের গণহত্যাকারী আমেরিকানরা এখানে আসলে তাদের নিরাপস্তার ব্যবস্থা করা এই ব্যবস্থার কর্মীদের ফর্য (ভিউটি) হরে যায়। কিন্তু মসলমান ভাইদের সাহায্যের জন্য রাস্তলের বংশধর মঞা-মদীনা থেকে এখানে আসলে, তাদের পর্দানশীন নারীরাও দানবীয় টার্গেটে পরিণত হয়। কাশ্মীর আমাদের... কিন্তু মুসলমানদেরকে সেখানে গণহত্যা করা হচ্ছে। এসব খনিদের বিক্লছে যদি কেউ এসৰ শাসকদের মর্জির খেলাফ জিহাদ করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে চক্তি ভঙ্গের অভিযোগ করা হয়। কাশীরের মসলমান ভাইয়েরা যখন নিষ্ঠর নির্যাতনের শিকার, ভারতীয় হিন্দদেরা কি করে নিরাপনা পেতে পারে...?

এসৰ বিষয় প্রতিনিয়তই তারা বলে যাছে। (তাদের বয়ান-বিবৃতি খুলে দেখুন।) আর তাদের আমশন্ত এর ব্যক্তিক্রম নয়। এজন্য দারীয়ত তাদের অন্তর চিড়ে দেখার নির্দেশ দেয় না। শরীয়ত তাদের বাহ্যিক কথা ও কাজের উপরই নির্দেশ দিয়ে থাকে।

শাসক শ্রেণীর কৃষরি তো সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বের বিষয়।

আরও একটা প্রশ্ন হল, যেই ধর্মহীল রাজনীতি এবং সেনা নেতৃত্বের ব্যাপারে আপনি এ কথা বলছেন যে, তারা কুরজানের উপর ইমান রাখে। তাদের অবহা এই যে, ক্ষমতা ও ঔক্তান্তের বলে তারা এই কুরআইনের প্রবর্তন প্রতিহত করে যাছে। আর এটা এক দূই বছর থেকে নত্ত… পুরো পরবামী বছর থেকে। সূত্রাং আপনি যদি তাদের কুফরে ছছন (অখীকারের কুফরি) না বলেন, তাদের কুফরে ইনাদ (হঠকারিতার দরুল কুফরেই ইনাদ (হঠকারিতার দরুল কুফরেই প্রমাণ করে যে, কুরআন হাদীদের আইন, নিয়ম-নীতি, পরবামী জীবনবাবহা এবং পরীয় প্রবর্তন রিকল্পের বিছেব ও শক্ষতা রয়েছে। আর এই কুফরেই মান্য তাম এইই কুফরেই মান্য তাম বিছর ক্ষান্ত করে বান্য বান্য বার্য প্রবর্তন রিকল্পের বিছর ও শক্ষতা রয়েছে। আর এই কুফরেই মান্য তাম বিছর ও শক্ষতা বারেছে।

মিল্লাহ তথা এগুলো ইসলামের পতি থেকে খারেজ করে দেয়। কারণ ইসলামের যে কোনো কুহমের নাথে বিষেষ্ক্র পোষণ করা, আগছল করা, বিনা কারণে ইসলামের দির্দেশ পালন করতে তালবাহালা করা কিবো এবা বিরোধিতা করা কুন্দার্থন। আর এখানে তো পাঞ্জা সত দশক ধরে পরীয়ত প্রবর্তন করতে বাধা দিয়ে আসতে। আর যদি কিন্তা শিরীলাত বাব তা করতে বাধা দিয়ে আসতে। আর যদি কিন্তা শিরীলাত বাব তা কর্মান্ত তার করতে মুখ কিরিয়ে রাখা অর্থাৎ পরীয়তে বেকে মুখ কিরিয়ে রাখা অর্থাৎ পরীয়তে বিধি-বিধান বাস্তবায়নে বিশ্ব করা, টালবাহানা করা তো স্পট। আর এটাও কুন্দার আকলারের এক প্রকার।

আর কুরোন ও ইংলামের সত্যতা বিখ্যান করা ও বীকার কারার যে বিষয়... এটা ইংলীরাত করত। কিন্তু চিয়ের ও গোঁড়ামীরশত নিজেদের বিকৃত ধর্মের উপরই আটন থাকর বিশ্বত করা চিন্তুত কর্মকে তারা ছাড়ত না। একই অবস্থা আনাগের উপর প্রকা আইন বার্চিত করা করা ছাড়ত না। একই অবস্থা আনাগের উপর চেগে থাকা শানক শ্রেণীরত। এপিও তারা ছালে যে কুরআনের আইন কর এবং সত্য। মুখে তারা এ কথা শীকার করে। এবনকি বাঞ্চি জীবনে এর কিছু কিছু বিখানের উপর আমনও করে। কিন্তু এর মোজাকোর মুখন পাতান্ত্রিক আইন আনে, কুরআনের আইন বাতান্ত্রানা করতে এবং প্রতিহত করতে শক্তি প্রয়োগ করা হোলাও বৈধ্যানের অবিইন প্রতাম্বানা করতে এবং প্রতিহত করতে শক্তি প্রয়োগ করা হোলাও বৈধ্যান মনে করে। শরীয়তপায়ীগের বিকল্পর লাও বিখা করে। বিশ্বারার করা ইংলা করা করা করা করা করা করার বিশ্বারার করার ইংলা করার বুলবানার করার বিশ্বারার করার বিশ্বারার প্রত্যান্ত্রারার করার বিশ্বারার করার বিশ্বারার বিশ্বারার করার বিশ্বারার বিশ্বারার করার বিশ্বারার বিশ্বারার বিশ্বারার বিশ্বারার বিশ্বারার বিশ্বারার বিশ্বারার বিশ্বারার বিশ্বার বিশ্বারার বিশ্বারার

এই শ্রেণীর সুরতহাল গভীরভাবে পূর্নবিবেচনার পর আপনারাই ইনসান্দের সাথে ফয়সালা করন দে, তাদের ইমান ফুকাদের উপর নাকি তারা নিজ হাতে যা চরন করেছে তার উপর শর এর নিজর যা কিছ হাত কর তেই বারুবার কার প্রত্যান করেছে। কর উপর এর নিজর যা কিছ হাত করে তাই রারবারকাবাদ্যা, সেটাই সাইন। এর আপোকেই আদালত চলে। এরই জন্য দেনাবাহিনী, এরই জন্য পুলিল বাহিনী, মিডিয়াও এর দাসমুদ্ধের দিকে জনগণকে আহনান করতে থাছে। পরে বারব এই ই কুডানা প্রতাম করে প্রত্যান করে এই কার প্রত্যান করে প্রত্যান করে করে করে করে করা করে এই করা প্রত্যান্ধান, এবই ক্রার্থন করে এই ক্রার্থনা করে বার্থনা করে প্রত্যান করে ক্রার্থনা করে ক্রার্থনা করে করে ক্রার্থনা করে ক্রান্থনা ক্রান্থনা করে ক্রান্থনা ক্রান্থনা করে ক্রান্থনা করে ক্রান্থনা করে ক্রান্থনা ক্রান্থনা করে ক্রান্থনা করে ক

সূতরাং হে হক্কানী ওলামারে কেরাম। কোনো শাসক কুকুআনের উপর ইমান রাধার সাথে সাথে অন্য কোনো শরীয়তের উপরও ইমান রাধে, নিজের কবে অন্য নেতার জীবনগরস্থাও আবদ্যক মনে কথেন চাই সেটা ভাবতাত বা ইনজিলের পরীয়তই হোক না কেনে- মুহাআদ সাপ্রারাহ আকাইছি গুমানাপ্রায়ের পরীয়তে কি এর অনুনতি রয়েছে? কুকানের উপর ইমান রাধার দাবিদার হবে আর গণতত্ত্বের জীবনবারস্থা (অথবা অন্য কোনো জীবনবারস্থা) এবর্তন করার উপর অন্য থাকার,

আর এই দর্শন প্রচার করে বেড়াব যে এই মূপে এই জীবনব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা বাগুবারনমোয়া নয়। এই দর্শন যাদের বিশ্বাস... তাদের হতুম কি: এমন সংদদ সদস্য, সেনা অফিসার এবং বিচারপতিদের কুছুম কি, যারা কুফর এবং ইসলাদের মিশ্রিভ আইনকে পবিত্র ঘোষণা করে? তার বাগুবারনকে নিজেদের মৌদিক দায়িত্ব এবং নিজেদের ক্যোবের বুনিয়াদী উদ্দেশ্য মনে করে।

# মোনাফেক ও মুনকিরের পার্থক্য লক্ষ্য রাখা

মুসনিম দেশতলোর দীনদার শ্রেণী উপরে উল্লেখিত শ্রেণীর ব্যাপারে এ কথা বলে যে, এই শ্রেণী বেশির চেয়ে বেশি মোনাফেন। এর স্থপক্ষে তারা মদীনার মোনাফেন্সনের দুটান্ত টানে। তারা বলে, রাসুলে কারীম নিজেও মোনাফেন্সনের সাথে কাফেন্সনের মত আচেপ করেননি।

গণতন্ত্র কি মুহাম্মাদ সা. এর শরীয়ত থেকে উত্তম পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ভায়ালা ইরশাদ করেন–

أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوتِنُونَ

তারা কি তবে আহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম? শিরা মারেদা: ৫০।

এর তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসির রহমাতৃল্লাহি অলাইহি বলেন-

এ আয়াতে আলাহ তায়ালা সে সব লোকদেরকে খণ্ডন করেছেন যারা এই সুদচ আইন– যাতে রয়েছে বহুমখী কল্যাণ এবং অনিষ্ট প্রতিরোধের সবাবস্থা– থেকে বের হয়ে যায়। এই আইন থেকে বের হয়ে এমন কোনো আইন গ্রহণ করে, যা নিছক মানষের মতামত, অভিলাষ এবং এমন সব পরিভাষা কেন্দ্রিক, মানুষ যা শরীয়তে ইলাহীকে পাশ কেটে তৈরি করে নিয়েছে। যেমন জাহেলী যুগের লোকেরা ভ্রষ্টতা ও মর্খতার হারা ফয়সালা করত। যেওলো তাদের ব্যক্তি মতামত এবং প্রবারির হারা গঠিত ছিল। যেমন তাতারি চেঙ্গিস খানের তৈরিকত রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক আইনে ফয়সালা করত। যাকে ইয়াসিক বলা হত। এটি ছিল বিভিন্ন শরীয়ত (জায়নবাদ, প্রিস্টবাদ এবং ইসলাম) থেকে চয়িত আইনের সমষ্টি। এতে এমন অনেক আইন ছিল, যা ভধুই ধারণা এবং প্রবন্তির চাওয়াপাওয়ার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল। তার সমানদের মধ্যে এই আইনের উপর আমল হতে থাকে। আদালতে এরা এই আইনকে করআন এবং সমাত্র থেকেও অনেক বেশি প্রাধানা দিত। অতএব এদের (তথাকথিত মসলমানদের) মধ্যে হতে যারা এমন করেছে, তারা কফের। তাদেরকে কিতাল করা ওয়াজিব। যতক্ষণ না তারা শরীয়ত প্রবর্তনের পথে ফিরে না আসে। এঞ্জন্য শরীয়ত ভিন্ন জনা কোনো জাইনে কোনো ফয়সালা করানো যাবে না, চাই তা ছোট মামলা হোক কিংবা বভ মামলা হোক।

ফকিহ ইমাম আবু লাইস সমরকন্দি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের তাফসীরে বলেন–

> يعني : يطلبون منك شيئًا لم ينزله الله اليك في حكم الزني والقصاص كما يفعل أهل الجاهلية

থেনা এবং কিসাসের তারা আপনার নিকট জাহেদী যুগের মানুষের মত তার (আইন) দাবি করে যা আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর নাযিল করেননি।

আল্লামা শাব্দির আহমাদ উসমানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আরাতের তাফসীরে বলেন–

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাজত্ব, রহমতে কামেলা এবং ইলমে মৃহিত-এর উপর পরিপূর্ণ ইয়াকিন রাখে, তার নিকট দূনিয়ার কারো হকুমই আল্লাহর হকুমের দিকে মনোযোগ দেয়া কিংবা ক্রাকেশযোগ্য হতে পারে না। আহকামে ইলাহিয়্যাহর আলো

আসার পরও কি এরা ব্যক্তি মতামত, প্রবৃত্তির কামনা বাসনা এবং কৃফরি ও জাহেলিয়াতের অন্ধলারের দিকে যাওয়া পছন্দ করে?

দীনি মাদরাসাগুলোর তালেবে ইক্মরা। হে তাওহীদের ফরজন্মরা। আদলাফ প্রশ্ন করছেন, আহলামে ইলিছায়ার বিদ্যান্যন থাকা অবস্থায় তাওপ্রিটেরে সভাবোরা সেই পরীয়তে ক নিকে থিরে যাওয়া গছল করছে, বাই পরীয়ত ও জীবন বিধান সংগ্রদ করা করে দুরি প্রকাশ করার, মন্যপারী, গুটেরা এবং জামেয়া হাফসার তোমাদের বোনদের খুনিরা অনুযোদন করেছে? মুহাম্মান সাম্বাচ্যাহ আলাইহি আমাদ্যামের পরির পরিজ্ঞ আদার পর আপান এই বিচার ব্যবস্থার বিকছে চুপ থাকবেন, যেখানে গামেল্যাহর তৈরিকৃত (মানব রচিত) আইলাক সম্মানিত আনে করা হয়ে আপনারা কি সেই আইল পরির মনে করারে যা আল্লাহর আইলের মোনারেলায় প্রথমন করা হয়েছে এবং যার ইবানত ও দাসপু করার জন্ম গুছু যোখালা করা হয়েছেং এবলীয়ে আলাইহিং আমাদ্যামের পরীয়ত প্রত্তিনের নাবিদার আর অন্যাদিক ইবালিসি নিয়ম ও তাওতি জীবনব্যবস্থা রক্ষাকারী পত্তি...। আনলাফ জিজাসা করছে যে, তোমারা কার পছেন যাবেল সংখ্যা বৃদ্ধি করবে?

## আল্লাহর লানত থেকে বাঁচন

يكون في آخر الزمان قوم يحضرون السلطان فيحكمون بغير حكم الله . ولا ينهونه قعليهم لعنة الله.

আধেরী জামানার এমন জাতি আসবে যারা শাসকদের নিকট যাবে। তাদের (শাসক) রাষ্ট্রবাবস্থা হবে আল্লাহর আইন থেকে ভিন্ন। এরা সে সব শাসকদেরকে এর থেকে নিষেধ করবে না। এদের উপর আল্লাহর লানত।

ত্রবার এবং করে করিব নির্বাচন করিব করিব করিব করিব করিব করিব করিব করে। তোমাদের উপর এমন শাসকবর্গ থাকবে, তোমরা যদি তাদের কথা না শোনো, তারা ভোমাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। আর

<sup>\</sup> أكثر المبال في سنن الأقوال والأفعال؛ الجزء ٣ ؛ الفصل الثانيُ في تعديد الأغلاق البحبودة علاء الديين علي بن حسام الدين البتقي الهندي البرهان فوري (البترفي: ٩٧٥ هـ)

## ইসলাম ও গণতত্ত্ব :: ১৫০ যদি তাদের আনুগত্য কর, তবে তোমাদেরকে কান্ধের বানিয়ে

## ইচ্চার ভিনিতে আলাহর শরীয়ত অস্বীকার

भिरत ।8३

আলুহের শরীয়ত অধীকার করার একটা সূরত এটাও যে, মানুষ সব কিছু জানার সত্ত্বেও তথু খাম্পোতের ভিত্তিতে হকতে অধীকার করে এবং বাতিলাকে বাতিল জানার পরও তা খীকার করা হতে বিরভ থাকে না। আল্রাহ তারালা বনী ইপরাইলের অবস্থা চিত্রায়ন করাত গিয়ে বানেন

> أَفَكُمُّنَا جَامَّكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى أَنَفُسُكُمُ اسْتَكْبَرَثُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمْ وَفَرِيقًاتَقُتُلُونَ

> তবে কি তোমাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে এসেছে, যা তোমাদের মনঃপূত নত্ত, তখন তোমরা অহন্তার করেছ, অতঃপর বিবিদের) একদলকে তোমরা মিখ্যাবাদী বলচ্চ আর একদলকে তত্যা করেছ। দিবা রাজারা ৮৮৭

> الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْعَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الاَّخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِمَّا أُولِيَكَ فِي ضَلَالِ يَعِيدِ

যারা দূনিয়ার জীবনকে অধিরাত থেকে অধিক পছন্দ করে, আর আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতার সন্ধান করে; তারা ঘোরতর প্রষ্টতায় রয়েছে। সেরা ইন্যায়ীয় : ৩।

দূনিয়ার বিনাদিতা করা, "পদের খান উপভোগ করা, এাকভারীর ভারে বাতিলাকে কর প্রমাণিত করা, "কংগ্রায়ী দূনিয়াকে বাঁচানোর কন্য চিরস্থায়ী পরকাগকে বিক্রিক করাকে কৌশন (মুলবিচ্ছাত), নাম দেয়া — এটাই দূনিয়ার নোহ, এটাই দূনিয়ার ভালোবাসা। আর আল্লাহের রাজ্ঞা হতে বিরত রাখা হল— আল্লাহর দ্বীন প্রবর্তন করতে না দেয়া। পরীয়াকের হিনায়াতের বিপরীতে গণতারের শুক্টভারে পছল করা। গণতারের কুছারির বন্দনা গাণভারা আর শরীরাক্ত প্রবর্তনের পদ্ধতিতে খৃত বের করর চেটা করা। আল্লায়া ক্রম্পানী রহমান্তর্যারি আলাইবি বালেন-

যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধিবিধান অশীকার করে গায়রুক্মাহর বিধিবিধান গ্রহণ করে, সে প্রবৃত্তির অনুসারী। (তাকসীত্রে কাশশাক)

মুহাম্মাদ ইবনে সীরিন রহমাতলাহি আলাইহি বলেন-

ان أسرع الناس ردة أهل الإهواء

মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তিপূজারীরাই সব চেয়ে দ্রুত মুরতাদ হবে। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমাতুল্লাই আলাইহি 'ইকফারুল মুলহিদীন' গ্রন্থে বলেন–

কুমরির নতুন এক প্রকার হল, প্রবৃত্তিপুজা ও ঔদ্ধাহ্যের ভিত্তিতে অখীকার করা। হাম্বেয ইবনে তাইনিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আসনারিমুল মাসলুল' الصارح) السارك. السارك.

কখনো অস্বীকার ও মিধ্যাবাদী প্রতিপাদন (গ্রহণ না করা) এসব বিষয়ে ইয়াকিনি ইলম ও নিশ্চিত জ্ঞান থাকার পরেও- যার উপর ঈমান আনা আবশ্যক– তথ ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতা অথবা প্রবন্তিরপজার কারণে হয়। আর বাস্তবে এটা কফরি। কারণ এ ব্যক্তি আলাহ এবং তাঁর রাসল সম্পর্কে যা যা সংবাদ দেয়া হয়েছে, তার সবই জানে। মনে মনে সে সব বিষয় সত্যায়নও করে, যা মমিনরা সত্যায়ন করে থাকে। কিন্তু ওধু এ কারণে যে (আহকানে শরইয়্যাহ) তার চাওয়া পাওয়া এবং প্রবৃত্তির অনুযায়ী হয় না। এটা পছন্দ করে না বরং এর প্রতি নাখোশ, নারাজ : আর বলে, 'আমি তো ওগুলো বিশ্বাসও করি না এর পাবন্দিও করি না। আমি তো এই হককে ঘূণার চোখে দেখি।' অতএব এটা কফরির নতন এক প্রকার (অন্তরে ইমান আর মুখে কৃষ্ণরি) যা প্রথম প্রকার থেকে ভিন্ন। আর দীনের মলনীভির আলোকে এর কমরি হওয়া অকাট্যভাবে জানা আছে। করআন এ প্রকারের নাফরমান ও অহঙারীদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষার ঘোষণা করেছে। বরং অন্য কাফেরদের তুলনায় এদের শান্তি আরও বেশি মর্মছদ।

এজন্য যে ব্যক্তিই গণতদ্ৰের কুমনিকে ভালোভাবে চিনেছে এবং শরীয়ত প্রবর্তনের হকপকেও জেনেছে, ভার জন্য উচিত, ঈমানের দাবি পূরণ করে হককে হক আর বাতিলকে বাতিল বীকার করা এবং নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তার প্রকাশ্যে ঘোষণা করা।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে থেকে একনিষ্ঠভাবে শরীয়ত প্রবর্তনের জনা চেষ্টা করা

যদি এ কথা বলা হয় বে, যারা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামী নিবাম ও জীবনবাবস্থার জন্য তৎসার, তারা তো মুখলিদা । এজনা কি তারা প্রতিদান পাবেদ এমন মনে করা নকলের বোঁকা এবং সাহতানী জপকর্মকৈ তাদের সামনে সৌমর্মবাধিত করে উপাস্থাপন করা । বে কোনো কাজ যা তালো উদ্দেশ্যে ইখলাস এবং বিতজ নিয়তে করা হয়, আল্লাহর কাহে তা করুল হয় । তাহালে কামেন্ত্র সূর্য ক্রা তাহালে করুলের হা তাহালে কামেন্ত্র করা হয়, আল্লাহর কেনো তারা তাদের ধারনা আল্লাহর কৈন্টা আল্লাহর কৈন্টা আল্লাহর কৈন্টা আল্লাহর কিন্তা আলিকে নিমিত্রেই এসক মৃতির পূজা করত । তারা বলত ১০০১ বিক্রাক্র বিভাগ আল্লাহর কিন্তা আলিকে ক্রম্বার বাবান্তর বাগারে আল্লাহর নিকটা সুগারিশক রে । ১১

ভারা আরো বলত بَا تَمْيُرُهُمْ إِنَّ لِيَقْرِبُونَا إِلَى الْحُو زُلُونَ আমরা তো কেবল এই মৃতিভালো এজনা পূজা করি হে এ সৃতিভালো আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল বানিয়ে দিবে। দিরা মুখার ১৯২/

এরা তো এ মূর্তিগুলাকে এ কারণেই পূজা করত যে, এরা মূর্তিগুলার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যশীল হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তারালা তাদের আমলকে কুন্দর বলেছেন।

একটা বিষয় খুব ভালো করে কুন্তে নিবেন বে, কোনো আমলকে ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তর আমল বা নেক কাঞ্চ বলা যায় না, গতক্ষণ না ভার তেকত দৃষ্টি জিনিক গান্ধন না যায়। এক, আমলতি আধারক বন্ধন্তি উদ্দেশ্যে হতে হবে। দুই, রাসুলুলাহ সাল্লান্তাহ আলাইহি ওয়াসাল্লান এবং সাহাবারে কেরামের তরিকা অনুযায়ী হতে হবে। এই জিনিক দৃষ্টি কারো আমলের মধ্যে গাঙায়া যায়, তবে তার সেই আমল উত্তর আমল বা নেক কাল্ল বিবেটিক হবে।

ফুযাইল বিন ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

সুরা ইউনুস: ১৮

العبل الحسن هر أعلمه . وأمويه . قائرا : يا أباً علي ! ما أعلمه . وأمويه ؟ قائد : إن العبل إذا كان خائشاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خائشاً لم يقبل ؛ حق يكون خائشاً صواباً . والغائض ماكان شأه ، والصواب ماكان على السنة .

নেক আমল হল যা ইখনসংগ্রালা হয় এবং সঠিক হয় । লোকেরা জিন্সাসা করল, হে আবু আলী। ইখনাসংগ্রালা থা । সঠিক আমল কেনটিঃ (ইঘাইল বিন ইয়ার রহমানুভাহি আলাইহি) বললেন, নিঃসন্দেহে আমল যদি বালেস হয় কিন্তু সঠিক লা হয়, ডা কুলুক করা হয় ল। আর বখন সঠিক হয় কিন্তু বালেস হয় লা, সৌটা কুকুক করা হয় ল। বালেস আমল হল সেটা, যা গুধু আল্লাহর অনা হয়। আর সঠিক আমল হল সেটা, যা বাস্পুল্লাহ সাল্লালাহ আলাইহি গুলাসাল্লামের সুত্রত প্রমালী হর বি

প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

## مِنْ عَمِلُ عَمُلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْ نَا فَقُورَ دُّ

কোনো ব্যক্তি এমন আমল করল, যে ব্যাপারে আমার নির্দেশ নেই, তা কবুল করা হার না <sup>88</sup>

আর আলাহ তারালা ইরশাদ করেন-

وَقَيِمْنَا إِلَى مَا عَبِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْهُورًا

আর তারা যে কান্ধ করেছে আমি সেদিকে অগ্রসর হব। অতঃপর তাকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেব। /স্বা ফুরকান : ২০/

হাফেয ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর তাফসীরে বলেন-

فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى الشريعة المرضية فهو بأطل...

যেই আমল ইখলাসপূর্ণ হবে না এবং আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী হবে না, তা বাতিল।

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন-

٣- جهرد علياً دالمنطقية في إليقال مقائد القريرية . القصل الرابع: في جهرد علياً دالمنطقة في تحريف العيادة " و بيان أركامها "وأدرامها" وشروط مستها" وإبقال عقيدة القيرية في ذلك كاه" البيحث الثالث : في أركان العيادة "أوزامها" وشروط مستها عند مبال المصدقة وروهم خي القيرية في العالمة المطلب الثالث : في مستها شروط الميانة " المسلب الثالث : في المستها أخر مستها أخر الحييز المرابعة المرابعة والميانة وروهم حياً المسلب الثالث : ٣- ١٤ (معينة المسلب المرابعة المسلب الثالث : ٣- ١٤ (معينة المسلب الثالث : ٣- ١٤ (معينة المسلب المالة).

্বৈর্টা বুটে এত্র কিন্তু কিন

এই আয়াতের উদ্দেশ্য হল, পৃথিবীতে অনেক মানুষ এমন কাঞ্চ করে, যেগুলোকে তারা সাওয়াবের কাঞ্চ মনে করে। রাত-দিন ভারা নিজেকে সেই কাঞ্চ ব্যতিব্যপ্ত রাখে। কিন্তু ডাদের সেই কাঞ্চ যেহেতু দবী কারীম সাব্রাক্রাহ্ম আলাইহি ওয়াসান্ত্রাম এবং সাহাবায়ে কেরারেম অনুসূত পছার হয় না, এজন্য তা আল্লাহর নিকট বহুগীর হয় না।

সরা কাহাফে আল্রাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

قُلُ هَلُ نُنْبَعُكُمُ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْبَالًا . الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعًا.

বল, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব, যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রন্ত'? বল, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব, যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রন্ত'? সরা নহায় : ১০০৷

এমনিভাবে সরা নিসায় আলাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

فَكَيْتَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةً بِهَا فَنَمَتُ أَيُّرِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِالتَّهِ إِنْ أَرْنَا الْإِحْسَانَا وَتَوْلِيقًا

সূতরাং তথন কেমন হবে, যখন ভাদের উপর কোন মুনীরও আসবে, সেই কারণে যা ভাদের হাত পূর্বেই প্রেরণ করেছে? ভারপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করা অবস্থায় ভোমার কাছে আসবে যে, আমরা কল্যাণ ও সম্প্রীতি ভিন্ন অন্য কিছু চাইনি। [সূত্র নিলা: ৬১]

ইমাম শগুকী রহমাতুরাহি আলাইহি বলেন-

(মোনান্দেকরা বলত) রানুলুলার সাল্লান্থার আলাইবি গুয়াসাল্লামকে বাদ দিয়ে ফয়সালার জন্য অন্যের নিকট বাগুরার পিছেন আমাদের উদ্দেশা ছিল ভালো। পারাপ কোনো অভিপ্রায় ছিল লা আমাদের। এখানে উত্তর ঝণড়াজারীর মাঝে সমঝোতা করাই ছিল আমাদের উত্তলশা, রানুলুলার সাল্লাল্লাছ আলাইবি গুয়াসাল্লামের বিরোধিতা করা নর। । ক্লাক্সকলাল্লামের বিরোধিতা করা নর। । ক্লাক্সকলাল্লামের বিরোধিতা করা নর। । ক্লাক্সকলাল্লামের বিরোধিতা করা নর।

## অনৈসলামিক পদ্বায় ইসলামের বিজয় সম্ভব নয়

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَثَّمِعُ غَيْرَ سَبِيلِ النُّهُمنِينَ ثُنَّلُهُ مَا آتَأَنَ نُصْلِهُ مَتَنَّتَ

আর যে রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদারাত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুদ্দিদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরার যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহারামে। বিস্থা দিসা ১ ১৫ বি

আল্লামা ইবনে কাসির রহমাতুলাহি আলাইহি এর তাষ্ণসীরে বলেন-

وسن سلك غير طريق الشويعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قصار في شق

যে কোনো ব্যক্তিই মুহাম্মাদ সাপ্রাপ্তাহ আলাইহি অ্যাসাল্লামের আনীত পরীয়তের পথ ছেড়ে অন্য কোনো পথে চলবে, সে মুহাম্মাদ সাপ্তাপ্তাহ আলাইহি অ্যাসাপ্তামের বিরোধিতায় লিঙ ফল।

অনইগলামী পথে ইগলাম কিভাবে আসতে পারে? তারা তো মুখামাদ সান্তালাহ আলাইহি ভয়াসাল্লামের পথ হৈছে দিয়ে তাঁর বিরোধিত নিঙ হয়েছে। আর যে ব্যক্তি নাসুদ্বাহ্য সাল্লালাহ আলাইহি ভয়াসাল্লামের বিরোধিতায় লিঙ হয়, ইহ-পরবালে কেউ কি তাকে সাফল্যমান্তিত করতে পারে? কবিয় ভাষায় এদের পরিণত হল-

> نہ خدا می طانہ دصال منم ندادھر کے دے ندادھ کے دے

না খোদাকে পেল না দেবতাকে। সে তো এক্লণত হারাল ওক্লণত হারাল।
ইচ্ছা করলে দু চোধ খুলে দেখে নিতে পারেন। আলজেরিয়া থেকে কিনিপাইন
পর্যন্ত শিক্ষা এহপের অসংখ্য উপাখাদা উড়িয়ে আছে। রাস্পুদ্ধার সারালার
আলাইথি ওয়াসান্ত্রাম একি গোহাবারে কেনা ছেক্ মান কেটে মারা ইনলামী বিচুব
আনতে চেয়েছে, তারা কি গোয়েছে; আলজেরিয়ার পর এখন মিশরের বিভীষিকাময়
ট্রাজেতিত আমানের সামনে রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে করেকটি দেশে কোনো

কোনো শক্তি ইসলামের নামে কমতা লাভ করেছে। কিন্তু ইসলাম এখনো গণতত্ত্বের পার্লামেন্টের মুখ্যভাষ্ট। ইম্পাম অনুমোদন করার জন্য আগে ঘেলাবে দুয়ারে দুয়ারে পানি হালি তথা তে, টাটা খেলে হত, বিপুর ঘটার পরও মুখ্যখাদ সাল্লালাহ আলাইছি ওয়ানাল্লামের পরীয়ত শার্লামেন্টের অনুমোদনের মুখ্যভাছ হলে আছে। শুতরা, মনে রাখ্যত হবে যে, নামনর্বর ধর্মীয় কোনো দলের কমতা গাওয়ার নাম ইসলামী বিপুর মা। ইসলামী বিপুর নাম ইসলামী বিপুর কার্না ইমলামী বিপুর কারা হালামিলাকার তালেবানদের নেয়াম লাকার কার্যা ইমলামী বিপুর কার্যা হালামী বিপুর কার্যা ইমলামী বিপুর কার্যা হালামী বিপুর কার্যা হালামী বিপুর কার্যা হালামী বিপুর কার্যা হালামিলাকার তালেবানদের নেয়াম লেবে নি

ইবনে জারীর তাবারী রহমাত্তল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের তাঞ্চসীরে বলেন-

ويتجع غير سبيل المؤمنين". يقرل: ويتبع طريقاً غير طريق أهل التصديق. ويسلك منهائها غير منهاجهم، وذلك هو الكفر بالله. لأن الكف بالله عند سمال الاعتداد منها مناهم

আর ইমানদারদের পথ ব্যক্তীত অন্য পথে চলা, তাদের মানহাজ ও পছা বাদ দিয়ে অন্য মানহাজ গ্রহণ করা, এটা আল্লাহর সাথে কুছরি করা। কারণ আল্লাহ এবং তাঁর স্বাস্থ্যকের সাথে কুছরি করা ইমানদারদের পথ এবং তাদের মানহাজ বয় <sup>64</sup>

এই গণতন্ত্ৰ যাতিদ হওয়ার জন্য এতটুকুই কি যথেষ্ট নর যে, এটা সাহাবারে কোনের পথ নম্বঃ এগারে কাদিমাতুলাহর জন্য এই পবিত্র জামাত কিতাল ফি সাবিপিলাহকে পথ অবলবন করেছেন। আর গণতন্ত্র তো এই কিতাল ফি সাবিপিলাহকে হারাম বলে।

## টুর্টু এর মর্ম এবং গণতান্ত্রিকদের জন্য শিক্ষা

আল্লামা ইবনে কাদির রহমাভূল্লাহি আলাইছি এর মর্ম ইহা বর্ধনা করেছেন যে-কেউ যথন (পরীয়তের এই পথ বাদ দিয়ে) অন্য পথে চলে, আমি তাকে সেই পথেই পরিচালিত করি। তার অন্তরে এই পথকে মনোহর ও নৌন্দর্মাঞ্জিত বিনিয়ে দেই। প্রশান্ত করণার্থেই এমনটি করা হয়। যেমন আল্লাহ তারালা ইরণাদ করেন-অতএব, যারা এই কালেমাকে মিখা। বলে, তাদেরকে আমার

<sup>°</sup> جامع البيان في تأويل القوان: الجزء ٩. مصد بن جوير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي' أبو جعفر

হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন ধীরে ধীরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতে পারবে না।। শূরা কলম:

৪৪।
আরাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন- 'তারা যধন সন্দেহে পড়েছে, আপ্রাহ
তায়ালাও তাবের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে নিরেছেন। । গৃঞ্জ আন্সাদ : e1
কাথি সানাউল্লাহ পানি পতি বহমাতুরাহি আনাইহি বলেন-

## أي نجعله في الدنيا واليالماتولي من الضلال

তারা যেই ভ্রষ্টতা অবল্যন করেছে, পৃথিবীতে আমি সেই ভ্রষ্টতাকেই তার মিত্র বানিয়ে দিয়েছে। তাকশীরে মাধ্যয়ী, স্থা নিদা : ১১৫।

থেলাফত প্রতিষ্ঠা ছেড়ে এই কুম্বর্বি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার লিও লোকদের গোমরাই। ও এইতার এটাই কারণ, আল্লাহ তারালা যা এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন। শরতান তাদের কাছে গণতত্রের এই গণতে এমন মনোবর ও সৌন্দর্যনিতিত করে উপস্থাপন করেছে যে, তারা এটাকে ত্যাপ করার কথা করনাই করতে পারে না। যাঁ যাদের অন্তরে সংস্তার অনুসাধিকার রয়েছে, তারা এর ব্যক্তিক্রম।

### গণতান্ত্রব পতাকা উলোলন করা হরাম

রাসলে কারীম সালালার আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

وَمَنْ قَالَانَ تَحْتَ رَايَةٍ عِيْنَةٍ يَغْضَبُ لِمَصَيّةٍ أَوْ يُلْعُو إِلَى عَصَيّةٍ أَوْ يَنْضُرُ عَصَنّةً فَقُتِلَ فَقَتْلَةً خَاهِلَةً

বে ব্যক্তি মূৰ থুবড়ে গড়া পতাকার থেখাঁথ যার হাকিকতই মানুবের কাছে স্পষ্ট নার) অধীনে কিতাস করন, কোনো পাঁড়ামির কারবেদ ক্রেমাধারিক হল অথবা কোনো সাত্রদারিকতার নিকে মানুবকে আহবান করল অথবা সাত্রদারিকতার ভিত্তিতে কাউকে সাহাব্য করল এবং (এ কাজতলো করতে গিরে) মারা পেল, তার মৃত্যু হল আহেগিয়াতের সূত্য ।<sup>8</sup>

٢٠ المحمح ليسلم: الجزء ٩ . كتأب الامارة بك وجوب ملازمة جياعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتعزيد الخروع علي الطاعة وهفارقة الجياعة

দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতীরে আথম মুফতী মাহমূদ হাসান গান্থহী রহমান্ত্রাহি আলাইহি 'ফডওয়ায়ে মাহমূদিয়া'র ৭৪৫১ নামার প্রপ্লের উত্তরে বলেন, (প্রপ্লটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সাথে সম্পূক্ত) :

হণরত নবী কারীম সাম্রান্নাত্ আলাইহি ওয়াসাম্রামের গতাকা ছিল ইনলামকে বৃশব্দ করার জন্য এবং কুম্বরতে পরাজিত করার জন্য । আপনার নির্বাচনেক কি এটাই ছিন্দোগ্য এবন সাকংগ্রেলার পালানীরকর প্রতিষ্ঠিতা কি ইন্সলাম ও কুম্বরের প্রতিশ্বনিতার মতইং তারা প্রত্যোকই নিজ নিজ পতাকাকে ইনলামী পতাকা এবং অনোর পতাকাকে কুম্বরি পতাকা সাবাজ করাবে? আলাহা তারালা আমানেরকে পানাহি নিত্র এর প্রত্যাক্তর করাবেই নির্বাচন কি ইনলামী শিক্ষা ও নিকনির্বাধান অনুবারী হাছেং এবানে কি ইনলামী আহকাম ও এবং শরম্রী ভূমুদের পর্কপাতিত্ব (রেজায়াত) করা হাছেং পরশান্তর বিস্তুত্বে লাছ্ননা, অবমাননা, মিথাা, পরনিশা, করিলা, করাকার, তার্কার আক্রমান আক্রমান, মিথাা, পরনিশা, অবমান আক্রমান আক্রমান আক্রমান মিথা পরবিশার এবন করাবাদ্ধান আক্রমান মিথা পরবিশার এবন করাবাদ্ধান আক্রমান করাবাদ্ধান আক্রমান করাবাদ্ধান আক্রমান করাবাদ্ধান করাব

## গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কফরি কিন্তু এর সাথে ছড়িত সবাই কাফের নয়

এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই যে, গণতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র দীন ও জীবনবাবস্থা।
এটা আচার এবং তার রাস্থানকে স্পাই অবীকার করা। কিন্তু এর থেকে এই উদ্দেশ।
নোর কধনোই সঠিক হবে না বে, যে ব্যক্তিই এর সাধ্যে জড়িত থাককে, তাকেই
চৌধ বন্ধ করে কাকের ফওল্পা দেয়া হবে। তারণ কোনো বাতির কথা ও কাজ
কুকরি হওয়া এক বিষয় আর এই কথা ও কাজে লিঙ হওয়ার কারণে যোগ ওই
বাতিকে কাকের সাবান্ত করা আরেক বিষয়। এই স্পর্শকাতর ও ডক্সত্তুপূর্ব
পার্যক্রের দিকে লক্ষ্য না রাধার কারণে এবং বাতির উপর কুকরি হকুম দেয়ার
ক্ষেত্রে অসাধ্যকতা থেকে অতিরিক্তানে (তন্তু) জন্ম নেয়। নবী কারীম সান্তাহাকে
আনাইবি ভাসানায়ম বাকে এই উমতের কাকেবেক।। হবরত নবী
কারীম সান্তাহ্যক্তর্জ্ব আনাইহি ভাসানায়ম ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْفُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْفُلُو فِ

হে লোক সকল। সাবধান। দীনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচো। কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে দীনের

মধ্যে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনই ধ্বংস করেছে। |সুনাদে ইবদে মাজা : ১০১. কিতাবল মানাসিক।

মুহাম্মাদ সান্নাপ্ত্রাহ্ন আলাইহি ওরাসান্নামের শরীয়তে এটি একটি খণ্ডস্ত আলোচনা। মাকে 'ডাকফিরে মৃতলাক' এবং 'ডাকফিরে মৃআইরিন' বলা হয়। এর সতর্কতার বিষয়তলোও ওলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন।

 ডাকফিরে মুতলাক : কুফরি কোনো কথা ও কাজ সম্পর্কে এ কথা বলা যে, এটা কুফর। এতে কথা ও কাজের সাধারণ ভুকুম বর্ণনা করা হয়। কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করা হয় না।

 তাকফিরে মুআইয়িন : কুফরি কোনো কথা বা কার্জে লিপ্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে কাফের বলা । এখানে নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর ভূতুম দেয়া হয় ।

## নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে কাফের সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সতর্কতা

মাওয়ানেরে তাকফির হারা উদ্দেশ্য এমন প্রতিবন্ধক যা কুম্বরিতে লিঙ কোনো ব্যক্তিকে কান্ধের হওয়া থেকে বাঁচার। ছুম্মরি কোনো কথা বা কান্ধ যদি কোনো মুদমনান থেকে একালা পার, দরীয়ত তৎক্ষণান তার কাক্তের বহুক লাগার না। বরং কিছু সময় যুলতবি রাখে। অর্থাৎ একজন মুদনমান কুম্মরি কথা বা কান্ধ করলে তাকে সাথে সাথে কামের বলে না। এই সুবতেও এমন কিছু বিষয় থাকে, যা তাকে কামের হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে। এখনে এমন কিছু ভক্তবুপূর্ব মাওয়ানে বা প্রতিক্রকরের প্রতি সংক্ষেম্বর করারি।

১ ওজরে জাহাল। অর্থাৎ অজ্যতাবশত এমন কথা বলা বা এমন কাজ করা:

কোনো মুনলমান কথা বা কাজে কুমরিতে লিও হওয়া সাম্বেও অনেক সুরতে ছাহালাত বা অজতা কাম্বেক সাম্বন্ত হওয়ার ব্যাগারের প্রতিবন্ধক হতে পারে। আহেল ইন্যন্থনা ফতবার বিকুল্প করেছেন। বিশেষত গণতপ্রের মত থোকামর ব্যবস্থার আলোচনার খোলান গণতপ্রের রক্ত রূপ এবং তার পরী হুনুমের বাগারে অজতার অল্প্র কারণ বিদ্যামান। আনেক বিখ্যাত আলোল এর পক্ষে কতত্তরা বিচ্ছেদ্দে, যার কারণে সাধারণ মানুষ বিভ্রাপ্তিতে পড়েছে। ক্ষমতা বলে গণতপ্রের বিরোধিতাকারী আলোমনের গণা তেপে ধরে তালের আভিত্রা সাধারণ মুলমানদের পর্বাত পেরিছে বিশ্বাধিত আলোক বালা করেছে কারণা করেছে বালান বিশ্বাধিত আলোক বালা করেছে বালান বালা

## ইসলাম ও গণতত্ত্ব :: ১৬০

ও বান্তবতা বোঝে না, অথবা এর কুফরি হওয়ার বিষয়টি তার নিকট স্পৃষ্ট নয়, তাকে মাজুর সাবাস্ত্র করা হবে। যদিও সে অত্যন্ত ভয়ন্তর একটি অপরাহে লিঙ, কিন্তু তার বিক্লফে কান্ডের হওয়ার ফতওয়া দেয়ার পূর্বে ভাওয়ান্ত্রফ অবলঘন বা বিশ্বদ করা, তদন্ত করা এবং অন্ততা দূর করা আবশ্যক।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি বলেন-

-উল্লেখ রয়েছে اليتيمة ওবং الجمع والفرق এর الاشبأه والنظائر

যে ব্যক্তি তার অজ্ঞতার দক্ষন এই ধারণা করে নিয়েছে যে, যে-ই হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ আমি করেছি, আমার জন্য তা জায়েম এবং বেধ । তো নেই (কাজ ও আমল) যদি এমন করের মধ্য তে হয়, যা রাম্পুলুরার সাল্যালার আলাইছি বয়সালারের দীনের অংশ হত বয়, যা বাম্পুলুরার সাল্যালার আলাইছি বয়সালারের দীনের অংশ হত্তারা অকটি ও নিষ্কিতভাবে জানা মার (অর্থাৎ সেচগো জনবিয়াতে দীনের অব্যর্জুন্ত) তবে তাকে কাফের বলা হবে, অন্যথার নয়। (ইকজক্ষ মূলবিলি : ১৯০)

## ১ ইকবাহ বা বাধ্যক্রবণ :

#### ৩. তাবিলের ওজর :

একজন মুসলমানের মধ্যে কুন্ধরি কোনো বিষয় পাওয়া যাওয়ার পরও তাকে কাঞ্চের ঘোষণা করার ক্ষেত্রে 'তাবিল'ও প্রতিবন্ধক হতে পারে। যেমন কারো এই তাবিল ও ব্যাখ্যা করে গণতন্ত্রে অবতীর্ণ হওয়া যে, যদিও সে এই ব্যবস্থাকে গলত মনে করে,

কিন্তু তার ধারণা অনুযায়ী ইসলামী ভূতুমত কায়েম করার অন্য কোনো পথ আর নেই। তাই সে এর মাধ্যমে শরীয় প্রবর্তনের চেষ্টা করবে।

এই তাবিল বা ব্যাখ্যার ব্যাপারে আমাদের আপতি রয়েছে এবং এই তাবিলের গলত প্রমাদের জ্বান্দ করেজ চন্ধান প্রমাণ সম্বাত সম্বা। আর বাদিও এই তাবিলের সামেও এই কদর্য কুমনি ব্যবহার পরিক হওয়া এবারী মারাক্ত্রত পর্বাচার, কিন্তু এই তাবিল বা ব্যাখ্যা তাবেল সূরতে পর্বাচার তিন্তিত ই ধ্যানির স্পাক্ষতাবাদের অন্তর্গত করিজক তা সৃত্তি করে এই বাখায়ার ভিত্তিতেই ধ্যানির সম্পাক্ষতাবাদের অন্তর্গত দীনের মুখনন সম্পান্দারতালা এবং পর্বাচার দীনি সম্পান্দারতালা রাত্রতাল এবং পর্বাচিত করা বা তাবে করা এবং সর্বাহিক নির্বিশ্বের একই পর্যায়ভূক সাবান্ত করা হতে বিরক থাকাও জনরি। মোটকথা, তাবিলও কাটেরে কাফের বদতে প্রতিবহন হতে পারে । তাবে পরীয়াতে এ বিষয়েকে বিরক্তি বিষয়ান করাতে প্রতিবহন বিদ্যান্য রয়েছে হে, কোন করা করেজে কোন জাইর আবিল প্রত্যাহিত বিরব প্রবাদান করাতে হে, তান করাক করেজে করা জাইর আবিল প্রত্যাহিত বিরব প্রবাদান করাকে করেজে করাক্তির আবিল প্রত্যাহিত বিরব প্রবাদান করাকে করেজে করাক্তির আবিল প্রত্যাহিত বিরব প্রবাদান করাক্তির কর

## কারো বিরুদ্ধে কাফেরের হুকুম দেয়া সাধারণ মানুষের কাজ নয়

মাওয়ানেয়ে তাকফির তথা যে সব বিষয় একজন মুসলমানকে কফরিতে লিপ্ত হওয়া সবেও কাফের হওয়া থেকে বাঁচায়, এ বিষয়ের আলোচনা আমরা এখানে অতি সংক্ষেপেই করলাম। যাতে আমাদের পাঠকবর্গ এই পার্থক্য খব ভালোভাবে মস্তিক্ষে বসিয়ে নিতে পারেন যে, বইরে কত সমস্ত আলোচনা মৌলিকভাবে এই গণতন্ত্ৰ ব্যৱস্থা এবং গণতন্ত্ৰ ধৰ্মের কফ্রি হওয়া প্রমাণ করছে। এতে শরিক ও জডিত নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের উপর হকুম দেয়া এখানে আমাদের লক্ষ্য নয়। আর গণতন্ত্রকে কফরি বলায় এটাও আবশ্যক হয়ে যায় না যে, এতে যে কোনো পর্যায়ে এবং যে কোনোভাবে জড়িত সমস্ত ব্যক্তি আমাদের নিকট সমানভাবে দীন থেকে খারেজ হয়ে গিয়েছে। এমনটা আমরা বলিওনি আর এমন অসতর্ক ও অতিরঞ্জন মত অবলম্বন করা মজাহিদদের পদ্ধতিও নয়। এই বই হতে এমন কোনো মর্ম গ্রহণ করা একদমন ঠিক হবে না। হাঁ, আমরা এটা অবশ্যই চাই যে, আমরা আমাদের প্রিয়তম উন্মতকে গণডন্তের ভয়বহতা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত করি এবং গণতন্ত্রের ঈমান বিধ্বংসী প্রকৃতি রূপকে উন্মোচিত করি। যাতে তারা এই ক্ষতিকর ব্যাধি হতে নিজেদেরকে ব্রহ্মা করে এবং এর বিরুদ্ধে তৎপরতা চালায়। এখানে সুধী পাঠকদের সামনে প্রিয়তম নবীজি সালালান্ত আলাইহি ওয়াসালামের এই মোবাবক ফ্রমানও থাকা উচিত : নবীজি ইরশাদ করেন-

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَاكَافِرُ فَقَدْ بَاءً بِهِ أَحَدُهُمَا

যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে কাফের বলল, তো কুফর তাদের দুইজনের যে কোনো একজনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে <sup>61</sup>

এই হাদীদের মর্ম হল, যাকে কান্দের বলা হরেছে, তার মধ্যে সন্তিটেই যদি কুফরি কোনো বিশ্বয় বিদ্যামান থাকে, তবে তো সে কান্দের। কিন্তু তার মধ্যে যদি কুফরি কোনো বিশ্বয় না থাকে এবং সে নিকত না হয়েই যদি তাকে কান্দের বলে, তো এ বান্দি নিজেই মাবাত্যক চনাতে লিপ্ত চাব্যক্ত দ্বি

রাস্পুলাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لايجتمع رجلان في الجنة احدهما قال لأخيه: يا كافر

সেই দুই ব্যক্তি জান্নাতে একত্রিত হবে না, যাদের মধ্য হতে একজন আরেক মুসলমান ডাইকে কাঞ্চের বর্গেছে। [মুসনাদ ইসকাক বিন বাতগুলাইটা

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মুস্নমানকে কাফের বলে (যার মধ্যে কুফরির কোনো বিষয় ছিল মা) তো যে ব্যক্তি এ কথা বলছে, সে এমন একটা কাজ করল, যা তাকে জান্নাত থেকে বঞ্জিত করতে পারে।

অতএব কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কুফরিতে লিঙ থাকে, তো হক্কানী ওলামায়ে কেরাম তার কান্ডের ইওল্লার ফতওল্লা না দেরা পর্যন্ত সাধারণ মানুষ তাকে কান্ডের বলবে না। তবে সেই কফরি আমলকে অবশাই কফরি বলা যাবে।

- এ পর্যায়ে আমরা তাকফিরের আলোচনার দিক থেকে মানুষকে তিন শুরে ভাগ করতে পারি।
- সাধারণ মুদলমান: কোনো মুদলমানের জন্মই (চাই সে মুজাহিদই হোক না কেনো) জায়েম নেই বে, সে এসর বিষয় গড়ে সাধারণ মানুষ অধবা কোনো আনেমের বিরুদ্ধে কাকেরের কণ্ডব্রা দিয়ে বেড়াবে। এমন কাজ করা নিয়নদেহে তার ইমানকে হ্যক্তির মধ্যে ফেলতে পারে। সুতরাং যারা আফাম নন তারা তথু

٧ ' صحيح البخاري - الجزء ١٩ . كتأب الادب ' ياب من كفر أخاه يغير تأريل فهر كبا قال الصحيح ليسلم ' الجزء والأول' كتاب الأيبان ' باب بيان حال ابيان من قال لأخبه البسلم با كافر

<sup>&</sup>lt;sup>ম</sup> কুম্ব কিরে আসার দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নর যে, যে ব্যক্তি এ কথা কলেছে, সে নিজেই কাকের হয়ে গিয়েছে। ববং এখানে কাহের ভাষহত্তা কলা করা উদ্দেশ্য। ইবনে হাছার রহমাতুরাহি আলাইহি ফান্তেক বারীতে এই হালীনের ব্যাখ্যায় প্রথিধানযোগ্য হত ইহা নিমেছেল মে-

والحاصل أن الدول له ان كان كافر كفر ا شرعياً فقد صدق القائل وذهب بها البقول له. وان لهر يكن <u>رجعت</u> للقائل معرة ذلك القرل و الله. كذا اقتصر على هذا التأويل في جعّ. وهر من أعدل الزجوبة

এতটুকু করবেন যে নিজেকে, নিজের পরিবারকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে এই কুষ্ণরি থেকে রক্ষা করুন, অন্যদেরকে বিরুদ্ধে ফতওয়া দিতে যাবেন না।

#### ২. আলেম :

হবরত ওলামারে কেরামণ্ড নিজেদেরকে এর থেকে বাঁচান এবং এর কুমরির বিষয় মানুষের সামনে আলোচনা কঙ্কন। তবে নির্দিষ্ট কোনো দল অথবা কোনো আলোবের বিকল্পে ফতওলা দেলা, সব আলোবের কাজ নর। কারণ এই কাজের জন্য ইলমের গভীরতা এবং বিশেষ এক পর্যারের 'ক্ষসুখ' থাকতে হবে। যা খুব আলোবেরই লাভ হরে থাকে।

## ৩. মুহাক্তিক আলেম :

## গণতন্ত্র এবং কতিপয় ওলামায়ে কেরাম

এখানে এ প্রসুটি অবশ্যই করা যেতে পারে যে, এই গণতম্ম যদি কুফরি হয়, তবে কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম এতে শরিক কেনো? তাদের হুকুম কি?

যে সব ওলামায়ে কেরাম এই গণতন্ত ব্যবস্থার সাথে জড়িত এবং এখন পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন, ডাদের সম্পর্কে আমরা এতটুকুই বলব যে, ডাদের কাছে গণতন্ত্র ব্যবস্থার কুমরি হওরার বিষয়টি শঙ্কী হয়েছিল না। শঙ্কীয়তের দৃষ্টিতে এটা একটা ওজর, আর ওজর থাকলে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে কাক্ষের বলা যায় না। আবার তাদের মধ্যে হতে কতিপার বিষয়াত ব্যক্তিক্ সম্পর্কে এই সাক্ষাই বিদ্যামান রয়েছে যে, পেবে তারা এই গণতন্ত্র পেকে মুক্ত করেছেট্লেন।

কারো কুক্ষরি প্রকাশ হওয়া না হওয়া, কুক্ষরি কারো বেলার আগে প্রকাশ হওয়া কারো বেলার পারে প্রকাশ হওয়া— এটা কারো তাকওয়া ও ইলামের জন্য বিপরীত বা প্রতিষ্ঠি (মুনার্কী) বিষয় নয়। এক্ষেত্রে এ কথা বলা অনর্থক যে, গণতত্র যদি কুক্ষরিই হত, তবে বত বত সম্বত্ত আলেন এটাকে কুক্ষরি বলেন না কোনো?

মনে রাখবেন, আল্লাহ তায়ালা হক এবং বাতিলকে স্পষ্ট করার জন্য এবং দীনে মুবিনের উপর উড়ে আসা ধূলিবালি পরিস্কার করার জন্য প্রত্যেক যুগেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বদেরকে নির্বাচন করেছেন। এটা আল্লাহর মহাজনুগ্রহ, যিনি তা পেয়েছেন।

সাইরিদিনা হথরত ওমর ফারুক রাধিয়াল্লাহ তায়ালা আনহ, যাকে হথরত জিবরাইল আলাইহিল সালাম হক ও বাতিল পার্কতারারীর (ফারুক) থেতার নিয়েছেন। বিজ্ঞ যাকাত নিতে অধীকৃতিজ্ঞাপনকারীদের বিক্রছে যথন হথরত আরু বকর সিদিক রাধিয়াল্লাহ তায়ালা আনহ কিতালের ঘোষণা করেন, হথরত এমর ফারুক রাধিয়াল্লাহ তায়ালা আনহ কিতালের ঘোষণা করেন, হথরত এমর ফারুক রাধিয়াল্লাহ তায়ালা আনহ কিতালের কেনা কারেমা পড়ে আপনি তাদের বিক্রছে কিতাল করবেশ পরে তিনি নিজেই বলতেন, আল্লাহ তায়ালা হথতর আরু বকরের বন্ধ উল্লোচন করেমা দিয়ে ছিলেন। এই ঘটনার কারবে হয়রত এমর ফারুক রাধিয়াল্লাহ তায়ালা আনহর কবিলত কমতে পারে না। কিন্তু আল্লার তায়ালার নিয়ম হল, এখন পর্যায়ে বেনা। একজন ব্যক্তি বা একটি দালের নিনায় রহমতের তাজান্তি

ইসলামের ইতিহাস হাতে নিয়ে দেখুন। খেলাফতকে নবুওয়াতের তরিকায় আনার জন্য হ্যরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু, খলকে কুরআনের ফিতনায় হ্যরত আহমাদ বিন হাম্বল রহমাতুল্রাহি আলাইহি, ক্রুসেডারদের ফিতনার বিরুদ্ধে সালান্তদীন আইয়বী রহমাতুরাহি আলাইহি, আলমে ইসলামকে তাতারি ফিতনা থেকে বাঁচানোর জন্য শাইস্থল ইসলাম, রণাঙ্গনের মুজাহিদ, হকের উপর কারাগার এবং কারাগার থেকে প্রিয়জনের সান্নিধ্যে গমনকার, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমাদ বিন হামলের সাচ্চা জানেশীন... ইমাম ইবনে তাইমিয়া, দীনে আকবারের বিক্লন্ধে মুজাদিদে আলকে সানী, উপমহাদেশে রাষ্ট্রীয় পতনকে ইলম ও ইয়াকিনের কওয়াত দারা সুদুচকারী শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাডলাহি আলাইহি. মসলিম ভারতে শরীয়তের খাতিরে জিহাদ ও কিতালের ভিত্তি স্থাপনকারী সাইয়িদ আহমাদ বেরলভী রহ.. ক্ষমতাধর দুশমনের মোকাবেলায় জনশক্তির ওজর খণ্ডন করে শামেলীর ময়দানে অবতরণকারী কাসিম নানুতবী রহ,, শিয়াবাদ ও তার আডলে লকায়িত কম্বরিকে উন্যোচনকারী হক নাওয়াজ বস্থুভী রহ., কুরআন এবং সুন্নাহর তরজে খালেস ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারী আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিজাহুরাহ, আহলে ইলমরাও যখন এর আমলি কিয়াম তথা কার্যত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন এবং খেলাফডকে দরস-তাদরিস

থেকেও বের করে দেয়া হয়েছিল- আনা রক্তুকুমূল আলার কর্বক থেকাটন, আমেরিকাকে চ্যালেক্স করে তার অহছার পেন্টাপন ও ধয়ার্ড ট্রেড সেন্টারক ধংলাকুগে দাফলবারী শইটো ভটনত উপানা বিন লাদেন রহিমান্তর্যা, গারতেজ মূর্পারবফ এবং তার সেনাবাহিনীর কুম্পরিকে চ্যালেক্সবারী ইমামে ওয়াক্ত- গাজী আবায়ুর রনিদ শহীন হয়... তাদিকা তো অমেল দীর্ঘ। ইক্স আমার জাতি এই কভিপর ব্যক্তিক্তের অস্ক্রাহের অবংশ বিশে পরিক্রাণ করতে পারত।

এসব ইতিহাস আমাদেরকে এ কথা বোকার জন্য যথেষ্ট বে, প্রত্যেক যুগে যে কোনো ফিতনর বিকল্পে সুচনাতে যে কোনো একজন ব্যক্তিকেই চয়ন করা হব। এ এবংশ আসমানে তার কর্তুলিয়াকের এলান করা হব। মুকতাং গৌলাগা তাদের জন্য, যারা হক ও বাতিল স্পষ্ট হওয়ার পর বাতিলে বিরুদ্ধে বিশ্রোহ করে হকওয়ালাদের সঙ্গী হব। আর দুর্ভাগা তাদের কপালে জোটে, যারা কেবল হঠকরিতালগত হক্তক কুলুক করা হাত বিরুত্ত বাদের

সুতরাং গণতন্ত্রকে কেবল এ কারণে কুন্ধরি না মানা যে, বড় বড় আলেমরা এটাকে কুন্ধরি বলেননি, এটা কোনো দলিল নয়। আবার এর জন্য ওলামারে কেরামের বিরুদ্ধে গাল-মুন্দ কর্ককরব, তাও ঠিক না।

আলামা খাহাবী রহমাতলাহি আলাইহি বলেন-

ان الكبير من أثبة العلم اذا كثر صوايه وعلم تحريه للحق واتساع عليه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه تففر زلاته ولانضله ونطرحه وننسى محاسنه نعمر ولا نقتدي به في بدعته وخطئه وترجوله التربة عن ذلك

আকাৰির ওলামা এবং আন্মেমারে ইলামের মধ্য হতে থালের অধিকালে রায় নঠিক, যাদের হক পর্যন্ত পৌছার পিপাসা, ইলামের বাপকতা, মেরা ও বোধ-বুছির গভীরতা, দীনদারী, তাকওয়া এবং ইতেবারে হকের জববা জানা বায়, তাদের ভূক-ভ্রান্তিগুলাকে ছাত্ দেয়া হবে। তাকে গোমরাহ ও পথন্রই বলা হবে না এবং তাকে উপেক্ষাও করা হবে না। আর তার এই ক্লেন্সাপ্তর বিশ্বর করেগে তার অবনানকও ভূকে বাতরা বাবে না। আরার তার বিক্ষাত ও তার ক্ল্যন্তান্তির ইতেবা-অনুসরণও ও তার ভূক-ভ্রান্তির ইতেবা-অনুসরণও

করব না। আল্লাহের নিকট আশা রাখব, আল্লাহ তায়ালা তার এসব ভল-দ্রান্তি ক্ষমা করে দিবেন <sup>৪৯</sup>

সূতরাং যে সৰ ওলামান্তে কেরাম এই গণতত্ত্বে জড়িত ছিলেন এবং এই দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন, ডালের সম্পর্কে আমরা এটাই বলব যে, গণতত্ত্বের কৃষ্ণারী হওয়ার বিষয়তি ডাদের সামনে স্পন্নী হয়েছিল লা। এ আনোচনাকে দীর্ঘ করা আমানের দাওয়াতের জন্য উপকারীও নয়, আমানের আলোচ্য বিষয়ও নয়। এ ক্ষেত্রেও আমানেয়কে আমানের আনলাক্ষেক, ভারপানেয়ের অচিল ছাড়া উচিত নয়। এমান ক্ষেত্রে তারা তথ্য এউটুকুই উত্তর গিতেন যে-

## تِلْكَ أُمَّةً قَدُ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَيَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَيْتُمْ

সেটা ছিল একটি উদ্মত, যারা বিগত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে, তা তাদের জন্য আর তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য।সিয়া বাকরা। ১৪১।

আসল বিষয় হল, আমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার পরিজনকে এই কুফরি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করব।

## তাকফিরের মাসজালায় ওলামায়ে কেরামের মাঝে নম্রতা ও কঠোরতার তাৎপর্য

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ বিষয়টিকে খুব সহজ ভাষায় বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন-

এই ভিন্নতা (ইপতিলাফ) লেককদের (আরবাবে তাসানিফ) অবস্থার ভিন্নতার ভিত্তিতে হয়েছে। যেই লেকক যেই গোমরাই দেরকার মুখোমুলি হয়েছেন এবং তানের গোমরাইর গভীর পর্বত্ত পৌছার সুযোগ হয়েছে, তানের থানের লাকি কার্যার বাগার তিনি জেনেছেন এবং নিশ্চিত হয়েছে, তিনি সে ব্যাপারে ভিন্নতার অবলম্বন করেছেন এবং এমন তীব্রভাবে পর্বন করেছেন যে এটাকেই মিলন বানিয়েছেন এবং তার নাম-নিশানা নিশ্চিফ্ করে নিয়েছেন। আর যেই লেকক এমন পরিস্থাতির মুখোমুলি হননি এবং গোমরাহীর গভীর পর্বত্ত পোর যেই লেকক এমন পরিস্থিতির মুখোমুলি হননি এবং গোমরাহীর গভীর পর্বত্ত পৌছার সুযোগা হয়নি, তারা সতর্জকারশাত, মুক্লমান ও আয়েলে কিবলা মনে করে

أناهعل الاسلامي يين دواعي الاجتباع ودعاة النزاع. اعداد : مركز الدراسات والبحوث الاسلامية في باكستان مع تقديم الشيخ أسامه بن لادن رصه الله 17

মূদের উপর ভিত্তি করে কাঞ্চের বলা হতে বিরত থেকেছেন। ইকজারল মূলহিনীদ : ২৮৯/

## সাধরণ মানুষের জন্য ওলামায়ে কেরামের অনুসরণ করার বিধি

এখন সমস্যা হল এমন নাজুক পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ কি করবে? সাধারণ মানুষ দেখে যে, গণতক্ষের ঝাণ্ডা উত্তোলনকারীদের মধ্যে এমন ব্যক্তিগণও রয়েছেন, যাদেরকে আলেম বলা হয়। তাদের অনুসারীদের সংখ্যাও কম নয়।

এ সম্পর্কে মুক্তী মুহাম্মাদ শকী রহমাতুরাহি আলাইছি অত্যন্ত দামি কথা বলেছেন। তিনি মাআরিফুল কুরআনের সূরা মায়েদার এই আয়াতগুলোর তাঞ্চসীরের পর 'মারিফ ও মাসায়িল'-এ বলেন-

এখানে যেভাবে তাহরিফকারী (বিকতিকারী) এবং আল্রাহ ও তাঁর রাসলের বিধানাবলীতে গলত জিনিস মিশনকারীদের জন্য ধর্মকি রয়েছে, তেমনিভাবে সেসব ব্যক্তিদেরকেও কঠিন অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা এমন লোকদেরকে ইমাম (নেতা) বানিয়ে বিষয় ও গলত রেওয়ায়াত খনতে অভ্যন্ত হয়ে পড়েছে। এতে মসলমানদের জনা একটি গুরুতপর্ণ উসলি হিদায়াত হল, যদিও জাহেল আওয়ামের জন্য দীনের উপর আমল করার পথ ৩ধ এটাই যে, তারা কেবল ওলামায়ে কেরামের ফতওয়া এবং তলিমের উপর আমল করবে। কিন্তু এই যিম্মাদারী থেকে সাধারণ মানমও মক্ত নয় যে, ফতওয়া গ্রহণ এবং আমল করার পূর্বে খীয় নেতাদের সম্পর্কে এতটুকু খোঁজ-খবর এবং নিশ্চিত অবশ্যই হবে, যতটুকু একজন অসুস্থ ব্যক্তি ডাক্তার ও চিকিৎসকের নিকট যাওয়ার পূর্বে হয়ে থাকে। কোন ডাক্তার ভালো, তার ডিগ্রী কি কি, যার তার নিকট চিকিৎসা নিয়েছে ভারা কেমন উপকার পেয়েছে... সম্রাব্য খোঁজ-খবর নেয়ার পরও যদি সে কোনো ভয়া বা অনভিজ্ঞ ডাক্টারের ফাঁদে পড়ে অথবা সে কোনো ভল করে, তবে জ্ঞানীদের নিকট সে তিরস্কারযোগ্য বিবেচিত হবে না। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি খোঁজ-খবর নেয়া ছাড়া কোনো ( আতায়ী ) এর ফাঁদে গিয়ে পড়ে এবং বিপদ গ্রন্ত হয়, বন্ধিমানদের নিকট সে নিজেই নিজের আতাহনেনর জন্য দায়ী। একই অবস্থা সাধারণ মানষের জন্য ধর্মীয় বিষয়েও।

## অনৈসলামিক জীবনব্যবস্থা পৃথিবীকে কী দিয়েছে

যুক্তির আলোকেও যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দেখা হয়, তো এটি যে একটি মানবতা বিরোধী জীবনবাবস্থা, ইনসানিয়াত দুশমন নিযাম, তাতে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা থাকে না। এতে নির্মিষ্ট প্রকটি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা হয়ে থাকে। এই

সংখ্যালঘু শ্রেণীই প্রতিটি দেশে শাসন করে। আর জনগণের অবস্থা সেই কুলুর বলদের মত, যারা বছরতে বছর ধরে কুলুর মাণি টানতে থাকে। তারা মনে করতে থাকে যে, অচিরেই গগুরের গৌছব। কিন্তু চোণ খুলতেই দেখে, যেখাল থেকে যাত্রা তক্তকরে ছিল সেখানেই দাঁডিয়ে আছে।

এই ব্যৱস্থার নাম যদিও জনগগের শাসন, কিন্তু বাজবতা হল পৃথিবীতে বিদ্যামান একটি সংখ্যাদায় শ্রেণী এই ব্যৱস্থার মাধ্যমে জনগণেকে তেড়া-কর্মরির মত ভাগুরে বাবে। পিলিমানের করের্য্য এই বে, তালের প্রতিটি শিত মান্দিন্যাশনামের স্বাধ্যমির করে প্রতিটি শিত মান্দিন্যাশনামের স্থান্যারেদর কাছে ক্ষর্যস্থা ৷ ছবি তাদের মানিকলা থেকে হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছে ৷ খাদ্য উপকরব প্রিক্টানের মূমনন্যের নিশাল ৷ এমনকি পান করার পানির উপরত মান্দিন্যাশনাকর গ্রজারাদারী রয়েছে ৷ খোল আমরিকান জনগণকে এই ব্যৱস্থা মাধ্যমে এই প্রক্রের মত মান্দিয়াশনামান করার প্রতিত্তালা সেই কুমুরের মত মানিয়ে ব্যবস্থা মান্দির প্রত্তালা উদ্দেশ্য বীয় মানিকদের (মান্দিন্যাশনামান) প্রার্থ ক্ষত্র করা মান্দির প্রক্রিয়া জনপিরে পত্ন… ৷ তথু বিনিময়ে যে, তাদের মানিক তাদের সামনে মুইরেক খানা হাভিড নিক্ষেপ করের থাকে ৷

আমেরিকান জনগণও মাণ্টি ন্যাশনালের জন্য গৃহপালিত কুকুরের কাজ করে 
যাছে। তাদের মনিব খেখানে চার দেখানেই তাদেরকে নিক্রেপ করে। এটা 
পাণতাত্রিক ব্যবস্থার অবদান, যেখানে প্রকৃত পাসক শক্তরা দুইজন যাবা মূলত 
সংখ্যালয়ু শ্রেণীর হরে থাকে। এই ব্যবস্থার আরেকটা বৈশিষ্টা হল, এরা তথু পাণিত 
জাতির দেহের উপরই পাসন করে না বরং তানের চিন্তা, দর্শন এবং জীবনের চাভরা 
পাভরাত গাণতরের দাসন্তের নাবে আবক থাকে। শাসিত জাতিরকে তথু গ্রোগান, 
প্রতিপ্রতি এক ভক্তরাভ রগতে বলি যাখার হয়।

গণতত্ব ব্যবহার এই আধুনিক ইতিহাস জ্ঞায়ন করন এবং বন্ধুন যে ইউরোপ-আমেরিকানর এই ব্যবহা সাধারণ মানুখনে কি নিয়েছে; আলারর সাথে খৃত্ব করে তো পরকাদনে কালে করেছেই, পৃথিবীতেই বা কি পেয়েছে... লাঞ্চনা, অবমাননা, মানবতার দুশ্যন জাতির দাসপু, চার্তের উপর ইত্ত্বীদের ব্যৱহাপে, দুটি বিশ্বসুত, করেজ কোটি মানুষ হত্যা, আমেরিকার করেজ কোটি রেকইভিয়ানের বংশবং, অস্ট্রৌপিয়ার আদি বাসিন্দানের নির্দুন, ইত্নদী দাতাদের মুখানেপীতা, মানুষের সামাজিক বিষয়ে ধর্মীয় পিন্ধার ঘর্বানকা এবং স্বাধীনতার নামে পারিবারিক ও সামাজিক বাছ দ্বিঃ।

এটি এমন এক জালেম ব্যবস্থা, ক্ষমতাধর শক্তি যার মাধ্যমে সাধারণ জনগণকেকুলুর বলদের মত তাড়িয়ে নিরে যাতেছ। কুলুর বলদের চোখে পটি বেঁধে যেমন কুলুতে জুড়ে দেয়া হয়। সে মনে করতে থাকে যে পথ মাড়িয়ে গভব্যের

নিকে যাছি । কিন্তু চোগ পুলতেই দেখতে পান্ন যেখান থেকে যাত্রা চককরেছিল দেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। আধুনিক মুগের নানুখনেরও একই এবহা । যাত্রা ইক্টা দাতাদের তৈরিকৃত ব্যবহার কুলুতে বহরকে কহব ধরে জুড়ে রয়েরে, কিন্তু বেফায়দা। এই ব্যবহা পরিচালনাকারীরা জনগণকে এই ধোঁকায় নিতে থাকে যে, গস্তব্য সন্নিকটে । কিন্তু চার গাঁচ বছর পর জনগণ চোখ পুললে দেখতে পান্ন, যেখান থেকে যাত্রা চককরেছিল, এখনো দেখানেই রয়েছে । বরং আরও পিছিয়ে গিয়েছে । গণতক্র থাকুক কিংবা খেরতক্র, বাবহা তো একটাই... জনগণকে বেকুফ বানিয়ে ক্ষয়তাধর পতিওলাকে আরও ক্ষয়তাবান বানানো ।'বে কোনো মানুয যনি পছিলের দিকে তাকায়, তো সে এই ব্যবহা থেকে কি পেয়েছে, তা দেখতে পারে ।

থেলাকত হারাদোর পর থেকে এই উন্মত আধুনিক এই ব্যবস্থার এতিম অসহারের মত জীবন যাপন করছে। তাদে কুশল জিজ্ঞানা করার মত কেউ নেই। যে-ই আদে, সান্ধুনা দেয় এবং ফিরে চলে যায়। গণতন্তের সৌন্দর্য আবার নতুন রূপ নিয়ে বাজারে আবির্ভৃত হয়। জনগণের পবিত্র আবেগকে স্পর্শ করে, উত্তেজিত করে। এরপর আবার দংশন করে পানিয়ে যায়।

মুসলিম বিশ্বের উপর এমন এক কদর্ম শ্রেণীকে চাপিরে দেয়া হয়েছে, যারা আমাদের ভাষার চেমে তাদের খেতেবলুদের ভাষা, সভাতা এবং তাদের ঐতিহ্যের এতি অনুরাপী। যেই জাতির পোকাতে ইসলামীয়ার ছাতার নিচে জীবন যাপন করা ফরম ছিন, দেই জাতি আজ জাতি সংযের বিশ্ব কুমরি সরকারের অথীনে জীবন যাপন করতে বাধ্য। আন্তর্জাতিক সুদি অর্থ প্রতিষ্ঠানগুলোর অথীনে জীবন যাপন করতে বাধ্য। আন্তর্জাতিক সুদি অর্থ প্রতিষ্ঠানগুলোর অথীনে জীবন যাপর কারকারের ও বাধনা বাজিয়া চলছে, আন্তাহ্যক ছেল্ড গারাজ্যায়কে জীবনবারস্থাই হিরের অধিকার নাম্যা হয়েছে, আন্তাহর কুরমানকে এত তুছ্ত থানাতিক করা হয়েছে যে, মানুধার তৈরিককৃত্ব পার্পান্মেন্ট তা অনুমোদন না পর্যন্ত মাধানিক করা হয়েছে কার্যন্ত্র কর্মানকে আইন কর্মানক আইন কর্মানক আইন কর্মানক আইন জারাজার আন্তর্জাক মাধ্যমে মুখ্যমান সামালারত আন্তাহিক মাধ্যমে মুখ্যমান সামালারত আন্তাইক প্রমালারার উপাত্র উপর চাপিরে দেয়া হয়েছে মুখ্যমান

এই ব্যবহা আলমে ইসলামকে কি নিয়েছে? ইসলামী শান শওকতের স্থলে আমেরিকা ও ভারতের দাসত্ব। শিল্প-প্রতিক্ত উৎকর্ষতার স্থলে অর্থনৈতিক দুরাবস্থা। বিশ্ব শাসন করা তো দ্রের কথা, নিজ দেশেও ভানের এই ইংরেজর সৃত্তি করা নেই শ্রেণী, যাদের অনেকর তো বংশক্রমও রাজিক করেছে। ইংরেজর সৃত্তি করা নেই শ্রেণী, যাদের অনেকর তো বংশক্রমও রাজিক নেই, ভানেরকেই মুসলিম বিশ্বের উপর এমনভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ভারা ভৌকের মত রক্ত চোষার উপর আছে। দেশ সুষ্ঠন করে, জাতিকে বিক্রি করে। ভাতীয় আত্মসন্মানকে বিশ্ববাভারে নিলাম করে। এরপর সম্মাননি বিশ্বের হয়।

এই গণতত্ব ব্যবহাই- যা ভলামান্তে কেবামনেক সবাজে ভুক্ত ও অবজের বানিয়ে রেখেছে। আর ফানেক ভূজার ও পাপিটদেরকে সন্মানিত, সভ্য এবং বিশিষ্ট (এলিট) মাবাজ করেছে। আলাহব আইনের আগনের দে বুর্দ্ধ জারেল, তাই হল জার, বিচারপতি। আর আলাহব আইনের আগনেকে ফরনালা করার অধিকারই দেরা হরান। এই ব্যবহা ভল্তজনদের থেকে ভূলা ছিলিন বিচেছে... শাধীলভার দেরা হরান। এই ব্যবহা ভল্তজনদের থেকে ভূলা ছিলিন বিচেছে এই নার্ধার করেছে। কারিরক সূকুমারকৃত্ব থেকে বঞ্জিত করেছে। কুলীন, বংশীয় এবং ভল্ল পরিবারকলোর নারীদেরকে খরের বাইরে রের হতে বাধ্য করেছে। এই নারীকে ইসলাম খরের রাগনিবার করেছিল, এই বারস্থ টালারকে প্রবর্গন পর্থেবার্গির মানকলোর স্কুমারক্তর করেছে। এটাই কোই মানকলোর উপকরণ ব্যবহারকারী একটি খেশিনে পরিগত করেছে। এটাই সেই মানকলোর শান্ধা বাবহারিক পরিবারকলোর সুক্-শান্তি ধবলে ও্ব বাবহারকারী একটি বেশিনে পরিগত করেছে। এটাই নেই মানকলোর শান্ধা বাবহা, যা মধ্যবিত্ত পরিবারকলোর সুক্-শান্তি ধবলে ও্ব ব্যবহারকারী

মুদলমানদের থেকে দুই বেগার ক্লতি কে ছিনিয়ে নিয়েছে? পৃথিবীতে যথন বেগাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল, উপমহাদেশর মুদলমানদের নিয়ক্তর্ম গোটা বিশ্বে বিস্কৃত ছিল। এই সময় পোটা ইউরোপ থালের জনাও আমাদের কৃষিকালের মুখাপেক্ষী ছিল। কিয় গণতত্ব নিয়ক ও কৃষি, কিছুই ছাড়েনি। দেশের হত্ বড় শিক্তরাইখানা বছর হোর বন্ধ হরে দিয়েছে। কৃষিকেন ধবংস মহাক্রে গিয়েছে। আমরা কৃষি দেশ হত্যা সর্বেও চাল, গাম এবং চিনির জন্য আমাদেরকে কেঁলে মরতে হয়। অবস্থা এ পর্যায়ে পৌয়েছে (ই, উপার্জনও বন্ধ হয়ে দিয়েছে (ই, উপার্জনও বন্ধ হয়ে দিয়েছে (ই, উপার্জনও বন্ধ হয়ে দিয়েছে স্বামার ব্যাহার দেখা হরেছে।

সাধারণ মানুষেল নিকট পান করার পানি নেই। ক্ষুধার ছটফট রত শিশুর থাদ্য নেই। বেশন থাকলেও রাদ্রা করার গাসে নেই। অথচ ক্ষমতাসীনদের বাচ্চারা পীজা বার্গারের পিছনেই দৈনিক হাজার হাজার টাকা ওড়াচ্ছে। পানির পরিবর্তে জুন পান করছে। তবে কি এই দেশের জনগণ মানুষ নয়? এরা কি জাতির জননীদের গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া পোকা মাকড়া?

জনগণ তাদের অধিকারের দাবিতে পথে নামলে গাঠির বাড়ি খার। তারতীর পুলিনদের মতই তত্ত শুক্তমন্তিত বরস্কুদ্ধানরের পিচচালা পথে টেনে হিচতে গাঞ্জিত করে। দেনাবাহিনী আমাদেরই সন্তানদেরকে রাজপথে দাঁড় করিরে বুলেটে ঝাঝড়া করে দের।. যেনো এটা পাক্ষিন্তান নার, অধিকৃত কাশ্মীর...। তারা দেশ পুষ্ঠম করে, বোন মেরেদেরকে বিক্রি করে...। তারা দেশের সাথে গান্ধারী করে, আর জেন খাটি আমর...। তোরো আমাদের ঘর খানি করে, ডাকাতরা আমাদের ঘর শ্র্মীক করে, পাকাপ ও নেনাবাহিনী এরপরও তাদেরকেই নিরাপতা দেয়। আর আদাদেরত স্থান্ধিত হই আমরা...।

আমেরিকা এই জাতির সন্তানদের উপর ফ্রোন ও মিজাইল বর্ধণ করে, ভরা বাজারে রচেজ ব বাদা বহঁলে দেয়। আর পুলিশ ও দেনবাহিনী ভলাতের বিনিময়ে তালেরকে নিরাপতা দেয়, নিরাপতা দাত করে তারা। আমাদের চূপা জুলে না আর তাদের এক একটি কিচিনে কোটি কোটি টাকা বার হয় হয়। ভলগণের মন্ত অক্কলার আর তাদের প্রাসাদের আলোয় চোপ বেঁধে যার। জলগণের সামান্য কুপত্তিও জিনিয়ে নিকে চার আতা তাদের সাজানদের জনা বর্জ কুপার্থতা ভিত্তিক আর্থিতীত্র নামে প্রাসাদ। এরা সাবাহি একই রঙ্গনের হুল। এরা সবাই একজন আরেকজনের মোহাক্ষেজ। দেনাবাহিনী রাজনীটিকচনের, রাজনীতিকরা দেনাবাহিনীর। গণতার, বিচার বিভাগ, সক্ষর্থ এদের।

হে আলাহ। বাহাত এরা নিজেরা মৃদ্ধ করে কিন্তু জনগগকে চোবারু কেলার এরা সর্বাই এক । থানার সাধারণ জনগণ সৃষ্ঠিত হয় । আনালতে জনগণ লান্ত্রিত হয় । টাঙ্গু আদারকোরা ভাকতি করে । বিদৃশ বিল রূপে বেন হাত বোমা নিক্ষেপ করে । গারা বাদি করে পারে বিল জনগণ থারে । গারা মালিকরা গারান গোর দার জিব জনগণ থাকেই উপুল করে । বাংকিগুলো বাড়ি থেকে এবং মহিলাদেরকে গহনা পর্যন্ত করিছে । এরা তো সেই লোক যারা ভূমিকপ্প ও ঘূর্বভারে দুর্গতদের নামে আলা অবদানত নিজ্ঞারে করেছে ।

পুরনো যুখগুলো গিয়ে নতুন যুখগুলো এলে কি সাধারণ মানুষের দুংগ ও সফস্যা দূর হবেং সামানাও কি প্রাস পাবেং বুরোক্রেনি (Bureaucracy) বা আমানাতর, বাদের মুখে মুনন্ধানদের দেশে গিয়েছে, তা কি কিরে আসবেং রাজনীতিবিদদের পরস্পারে যে একন্কন আরেকজনের আত্মীয়, জামাতা, শ্যালক, ভান্নিগতি, এরা কি এমনি এমনি এই জনগণের জান হেড়ে দিবেং

কৰলোই না, কথনোই না। সৰ অনিষ্টের মূল হল এই ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা থাকা অবস্থায় শৃপ্রশানিত কোনো ব্যক্তিও যদি দেশের গদিতে বনে, তবুও আমাদের সমযার সমাধান হবে না। কারণ এই ব্যবস্থা বিশ্ব শক্ষতানী ব্যবস্থার নাথে জড়িত। এই ব্যবস্থা বিশ্ব সক্ষতানী ব্যবস্থার নাথে জড়িত। এই ব্যবস্থা বিদ্যানিত মাধান জল্য সংগ্রাক্ত করে ব্যবস্থার বিদ্যানিত কথন করে ব্যবস্থার দিলে কারবে, নেই এই ব্যবস্থার দাস হয়ে থাকবে। মদের পারমিট বর্তন করতে থাকবে...। মুবের বাজার রম্বমা করবে...। গণতত্ত্বের গোলাম আল্লাবর সাথে যুদ্ধ আর্থাৎ সূদ্দি কারবার জারি রাখবে...। এর নিরাপতার জন্য বাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানিত ব্যব্ধ রাখবে...।

আমাদের নতুন মুখের প্রয়োজন নেই...। এরা আমাদের সন্তানের মুখে খাবার দিবে না...। মনে রাখবেন, গৈশবে যারা এক বেলা অনাহারে থাকেনি, উপোয় থাকার যন্ত্রণা সহ্য করেনি, তারা তোমাদের অনাহার-অনিন্রার কট্ট কি করে বুঝবে...?

অন্তাহোর্ত আমেরিকার পতুতয়া শাসকদের এসক সন্তানেরা... এরা সোধান থেকে জগতকে বছিন বানানোর বিদ্যা অর্জন করে আলে...। শৈপন থেকেই প্রক্রিবান্দ মন ও ঘৌন ভাগেন মানবিক ভ্রতা, নৈতিক উকক্ষতা, ধর্মীয় মুদ্যাবোধ এমনকি আত্মীয়তার পবিত্রতাকেও খতম করে দিয়ে থাকে...। এরা তথুই প্রবৃত্তির দাস। এর জন্য তারা সক কিছুই করতে পাবে...। হাটে বাজারে যে বস্তুর মূল্য আছে. এরা তারই সকলাগার হাত পাবে।

এজন্য প্রত্যেককেই এ বিষয়তি খুব ভালো করে বুন্ধে নিতে হবে বে, নতুন মুখ আর নতুন গোগান এলেই দেশের ভাগ্য কদনিবে না। নতুন কোনো মুখ যদি এই ব্যৱস্থাইই কথা বালে, তা সুখবেন, এ নতুন ভারত। আমেরিকা নামেক জনগগতে আরও বেশি দুট করার পারমিট নিয়েছে। কারণ উর্জ্বমূদ্য ও বেকারত্বর সম্পর্ক বৈশিক ইবলিদি ব্যবস্থাই হাতে। যে ব্যৱস্থা পুনার ফুনিছাক ভাষাকে অটোপানের মত গ্রাস করে কেলেছে। আইএমএফ, বিশ্বস্থাক এবং ভাষের চালিরে কোনা প্রচলিত এই ব্যবস্থা... আমেরিকা, জাতিসংঘ এবং ভাগের বদনার্যোপিতে চালিরে দেয়া এই ব্যবস্থাই সব অনিষ্টের মুখা। আমানের জীবন উপকরণ ভাগের নিয়প্তেশ্য করু করাক ভাগের ক্ষম্বাত্ত করাক ভাগের নিয়প্তেশ্য করিব ভাগানের জাতিসংঘ এই ব্যবস্থাই সব অনিষ্টের মুখা। আমানের জীবন উপকরণ ভাগের নিয়প্তেশ্য কুল ভাগের...। মুলি আমানের, ফুলল ভাগের.।

সব অনিষ্টের মূল হল এই ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাই তোমাদের দুশমন। তোমাদরে দীনের দুশমন। তোমাদের সন্তানদের দুশমন। নতুন মুখ দেখে আর নতুন শ্লোগান স্থানে প্রতাবিত হবেন না।

এতলো সেই গিফট যা এই ব্যবস্থা নিয়েছে। বাতে শতকরা দুই ভাগ সংখ্যালয়ু প্রেলীর মানুবই পান্টাপালি করে শাসন করে। এটাই সেই গাণতরের প্রতিশোধ, যা বিশ্ব দাতাসংগ্র্য (মান্টিনা)দানাগ) ভাগের দুই দুশ্বমন (রোমন ক্যাথলিক স্থিপটান এবং মুসলমান) থেকে নিচ্ছে। মানবতা এই শারতানি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিপ্রাহ করে আল্লাহর বাই বাবস্থার (ক্যাক্ষত) ছায়ার অল্লের রহণ করার আগ পর্বত্ত ভাগের এই প্রতিশোধ এই পর ছবে না।

গণতত্ত্ব এমন মরীচিকা, মানুষ যাকে পানি মনে করে তার পিছনে ছুটতে থাকে। কিন্তু পানি হলেই তো তা হাতে পাবে! এটা এমন অন্ধকার গোলক ধাঁধা, যাতে প্রবেশ করার পর মানুষ তার গভব্যের পথই হারিয়ে ফেলে।

মানবতাও আজ তার পথ হারিয়ে ফেলেছে। আর খেলাফতের আলোর পথ আলোকিত না হওয়া পর্বান্ধ এরা কংলোই সঠিক পথে আসতে পাহরে না। এব পরিমানবানতে এই অক্তরণ আমানীশা ও পোলক হারি থাকে উদ্ধার করতে পারে এক মার আল্লাহ প্রদার ব্যবহা। কুরআন সুন্নাহর ব্যবহা। খেলাফত ব্যবহা। এক মার আল্লাহ প্রদার বাহর। কুরআন সুন্নাহর বাবহা। খেলাফত ব্যবহা। এক মার আল্লাহ প্রদার বাহর। যা ফেলেখাতানের সরনার সকল নরীদের সরনারের বিকট লেফেল নারি সর্বাহী পরেবার প্রতান্ধ বার্কি বার্কি কর্মানরের ব্যবহা। থাকা ও প্রতান্ধার

আমাদে এবন একটা বাবহা ধ্যোজন খানা সম্পাদের পাহাড় গাড়াকে আইবধ ঘোষণা করে। এবন একটা বাবহা দরকার বাতে ধনী-পরিব, পালক-পালিত সরার সাথে ইনসান্ধ করা হয়। এবন বাবহা দরকার বাতে দানদক রাজা হয় না বাহ, জনগাপের সোবক পাবে। যে পরীরে সন্ধ টাকার কোট নয় ববং তালি দেয়া কাণড় শোভা পাবে। যে তার জনগাপের সন্ধ টাকার কোট নয় ববং তালি দেয়া বাণড় শোভা পাবে। যে তার জনগাপের বাহা ভিনিয়ে দেয়ার পরিবর্তে নিজের পাটে পাবর বাঁহধ জনগাপের বাহা বিবর পাতনায়াকের জন্য নিজ জাঁহে বোরা বহন করে নিয়ে যাবে এবং তাদের খাবার এবং কিনে। বাব বাহত সাদের দেশায় বুল হয়ে জাতিকে বিক্রি করবে না বাব পাবের মুখ বিস্কাল দিয়ে রাডের বেশার জাতিক বিক্রি করবে। তার প্রজার বেন কুখার্ত অবস্থার না মুমার্য, কিয়ামতের দিন জায়াহ তায়ালা থেনা তাকে পাকড়াও না করেন, এ তিয়ার সব সময় পোরপান তালা বাবালা করেন। বা

সূত্রাধ পঠোঁ, জাপো। আমানেরকেই এবন এই ব্যবস্থা উপন্থিয়ে ফেলতে হেন 
তথ্ মিছিল করে কোনো লাত হবে না। তথু গোগানে এই হিপ্রেচরকে গলি হাড়া
করা যাবে না। অবুঞ্চ শিতদের আত্মহত্যাও এদের জন্তরকে গলাবে না। ওঠো,
জাগো এবং তোমাদের বুকের ভেতর যে বহিনিখা জ্বলছে, তা তানের প্রাসান পর্বত্ত
পৌচিয়ে মান।

হে জাতির যুবক ভাইছোরা আমার। কত দিন নিজের আগনে নিজের যৌবনকে জালাবে গোড়াবে? বাড়ি থেকে বের হও, ফুল কলেজ ও মারারানা থেকে বেরিরে আগো এবং এই তাঙতি ব্যবস্থাকে তম্ব করে নাও। আবেরিকান ও ভারতীয় এজেন্ট থেকে নিকৃতি লাভয়ার এটাও উত্তম সুযোগ। খেলাফত পুনর্জীবন... খেলাফত প্রতিটা এই উন্মতের উপর মুসতাহাব বা সূত্রাত নর, ফরম। খেলাফতর প্রতিটা এই উন্মতের উপর মুসতাহাব বা সূত্রাত নর, ফরম। খেলাফতর প্রতিটা এই

### পঞ্চম অধ্যায়

## ইসলামী জীবনব্যবস্থার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ

## গণতন্ত্ৰ অথবা 'মজলিসে শুরা' নয়: চাই ইসলামী খেলাফত

আমাদের এই আপোচনা থেকে কেউ এ কথা বুখনেন না যে, গণতারের প্রতিই তধু আমাদের দবে বিরাণ ও বিরক্তি। গণতার বাদ দিয়ে এই ব্যবস্থিত কথানার স্বর্ধনিক স্বান্ধনিক বিরাণ ও বিরক্তি। গণতার বাদ দিয়ে এই ব্যবস্থিত কথানার হার বাইকে পরিভাগা হবে ইনলাব, আমরা তা গ্রহণ করে নেব- এমন মনে করা কুল। এমন যে কোনো বাবহা যাতে মুয়খানা সারাভাগে আনাইহি ওলাসাল্লামের আনিত পরীয়েতকে বিনাবাকে আহিন হিসেবে বীকার করা হবে না, কুব্রুআন এবং হালীস বিভাগ বাবহার উৎসা ও মূল (Authority) সাব্যক্ত হবে না (এমনকি সালফে সাক্ষেত্রীকে প্রবিশ্ব ইনলামী পরিভাগত আরবা বান দেব না) পণতারের মত এইলোব একই হুকুম। সূত্রাং গণতারিক সনসের নার পরিবর্ধনি করে যদি ইনলামী মারা সাবা্চিত এমই বাই কিছাল কোনো বাহিলে আরব করিবর্ধ করে যদি ইনলামী মারা সাব্যক্তির এবং মার্ভিভালা কোনো বাহিলে আরব করিবর্ধ করে বানি বায়ম ও জীবনবার কার্ড হবে । এবা বাহার দাড়িভালা পরিভাগত এই আর্থনিক প্রতিমার কক্ষত্র ও ত্র্যাব্যায়ক হবে। এরা বাহ দাড়িভালা পরিভাগতর প্রতে আরো আরিক বাহর করে । এরা বাহ দাড়িভালাল বাহে প্রতে আরবিক বাহন থানা বাহার সাভিত্রালা পরিভাগতর এই আর্থনিক প্রতিমার কক্ষত্র ও ত্র্যাব্যায়ক হবে। এরা বাহ দাড়িভালাল বাহে প্রতে করিবর্ধনিক বাহে । এরা বাহ দাড়িভালাল বাহে প্রতে করিবর্ধনিক বাহন । এরা বাহ দাড়িভালাল বাহনে বাহন করিবান করে । এরা বাহ দাড়িভালানের প্রতে আরা আরিক ভারতর হবে । এরা বাহ দাড়িভালানের প্রতে আরা আরবিক ভারতর হবে ।

সুতরাং এ কথা জানা আবশ্যক যে, সীরাতে মুম্তাকী একটাই। দুনিয়াতে বান্তবায়ন হওয়ার মত ব্যবহা একটাই...। সেটা হল ইসলামী নিযাম...। ইসলামী জীবনবাবস্তা...। পরিত্র করস্বানে আদ্রাহ তারালা ইরশাদ করেন-

## إِنَّ الدِّينَ عِنْدُ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম।

ইসলামের বিপরীতে অন্য সব জীবনব্যবস্থা বাতিল। আন্ত। আন্তাহর রাস্ত্র ধেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর উন্মত সহস্র বছর বুকের তাজা রক্ত দিয়ে তা বন্ধা করেছে।

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> আছনোদ, জিয়া মজনিদে শুরার শরতী পরিভাষাও ছেয় করার জন্য এই কমর্য সংলদকে মজনিদে শুরা নাম নিয়েছে। এখানে এই পরিভাষা রন কয়া উদ্দেশ্য। অন্যথার খোদ শুরা ও মপওয়ায়া তো ইসলামী য়াজনৈতিক য়বয়ারই মৌনিক মৃদানীতি সমুক্রে জলে।

বলার অপেকা রাবে না যে, খেনাকতের এই গুরুত্ব সাহাবারে কেরাম হযরত নবী কারীম সান্তান্তাহ আলাইবি গুরানান্তাম থেকেই শিখে ছিলেন। এর ছারা আপনারা অনুমান করতে পারেন যে, হযরত সাহাবারে কেরাম খেলাফতবিহীন এউটুকু সময়ও বঁচে থাকা পছল করেননি যে, আগে নবীজির দাফনকার্থ সম্পন্ন করা ভারত।

এজন্য সালফে সালেহীন খনিফা নির্বাচনে তিন দিন পর্যন্ত বিলয় করার অবকাশ দিয়েছেন। তিল দিনের ভেতর যদি খনিফা নিবৃক্ত না হয় তবে নামাথ রোঘার মত ধেলাকত প্রতিষ্ঠা করাও প্রতিটি উম্মতের উপর করার হয়ে বা হাই যা ছার্কার কারলে পুরো উম্মত তানাগোর হয়ে । তারণ খেলাকত করার কেন্সারা হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত উম্মতের ইজমা রয়েছে। আর আহলে ইলমণণ এটাও জানেন যে, করারে কিন্তার নির্বাচন করার বিভাগে বিল দিন) আদার করা না হলে, তা করমে আইন হয়ে যার। অর্থাৎ এখন এটাকে প্রতিষ্ঠা করা প্রতিটি বৃদ্ধিমান প্রাও বয়ন্ধ মুসনমানের উপর করার হয়ে যায়।

খেলাফত ছাড়া জীবন যাপন করা কেমন?

হবরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে তা বর্ণনা করেছেন–

...وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةً

যে ব্যক্তি খলিফার হাতে বায়আত না হওয়া অবস্থায় মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল  $^{\circ 2}$ 

## من مأت وليس عليه إمام مأت ميتة جاهلية

যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, তার উপর কোনো ইমাম (বলিফা) নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল  $i^{2\lambda}$ 

## مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَعَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

যে ব্যক্তি দল এবং ইসলাম থেকে আলাদা হল এবং সেই অবস্থায়ই মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল।  $^{\circ\circ}$ 

খোলাফত ছাড়া জীবন যাপন করা কেমন, তা হাদীসগুলোতে স্পট্টই রয়েছে। বাকি এ বিষয়ে আলোচনা করা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। বিধায় এতটুকুতেই শেব করা হল।

## খেলাফতের (শরীয়ত প্রবর্তন) জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ

এক দল লোক রয়েছে, যারা বড় উচ্চকণ্টে এ কথা বলে যে, শরীন্ত প্রবর্তনের জন্য এখানে অন্ত হাতে নেয়া উচিত নর। (প্রত্যেক জার্মার সকর্মারি লোক তাদের দেশের সম্পর্কে এটাই বলে থাকে। এমনকি ভারতের সরকারি আলেমরা হিন্দের বিকল্পের পর্বিত্ত অন্ত হাতে নেয়াকে হারাম বলে।) তাদের বতবা হল (তাভতি) আইনের অধীনে শান্তিপূর্ব আন্দোলনের মাধ্যমেই এখানে ইসলাম প্রবর্তন করা সন্তর। এমনকি অনেকে তো এ কথা পর্যন্ত ব্যানে যে, এই 'পরিন্তা' ব্যবস্থার বিকল্পের প্রতিক্রন্ধার ক্ষেত্রেও অন্ত হাতে নেয়া জারারে নেই। অর্থচ তাদের দাবির পক্ষে তাদের নিকটি ভোগো দলিল-প্রমাধ নেই।

সর্বপ্রথম আমরা এটা দেবি যে, শরীয়ত প্রবর্তনের জন্য সশস্ত্র আন্দোলনকে শরীয়ত কোন নামে জানে? কুরআন, হানীস এবং ফিকাহ'র কিতাবগুলোর ভাষ্য দেখলে সহজেই জানা যায় যে, শরীয়ত প্রবর্তনের জন্য সশস্ত্র আন্দোলনকে শরীয়তে

ا "المحيّج ليسلم · الجزء 4 كتاب الإمارة. يأب وجرب ملازمة جياعة البسليين عند ظهور الفتن وفي كل حال ، تحد بد الخد ، ٣ على الطاعة ، مغا، قة الحياعة

<sup>&</sup>quot; أسنة لابن أبي عاصر : الجزء 3. باب في ذكر السبخ والفاعة. مسند أبي يعلم : حديث رقم ٤٧٣٧ " المحيح ليسلم : الجزء ٩ كتاب الامارة : باب وجيب ملازمة جياعة اليسلمين عند ظهور الفقن وفي كل حال باند بد الخد و ٢٠٤ الطاعة ، مقارقة الجناعة

'কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ' বলা হয়। যার সামান্য পরিমাণ ইলম রয়েছে, এ বিষয়ে তার কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই।

আয়েশারে আরবাআ এবং সমস্ত সালফে সালেহিনী এ বিষয়ের উপর একমত (ইজমা) যে, কিডাল ফি সাবিলিল্লাহ এই উদ্দতের উপর ফরব। আর যে ব্যক্তি ফরয় অস্বীকার করে, সে ইসলাম থেকে খারেজ।

এবার আপনারাই চিন্তা করুল যে, 'পরীয়ত প্রবর্তনের জন্য সপাত্র আনোলন করা আমরা জায়ের মনে করি না' এ কথা কে বনতে পারেঃ পরির কুবআনের পারাত নর বরং পোঁটা কুবআনই তার মাননেওয়ালানেরকে এ কথার দাওরাত দিছে যে, তারা যেনো ইবাদতের ক্ষেত্র আলার্থর সাথে অনা কাউকে পরিক না করে। আর আরলে ইনামতে সিক্তর বিষয়তি গাসিল না বরে, এক আল্লারই বানাত গারকল্লারক আইন শিক্তর গালা বানা আর বুকমান প্রতির্ভিত্তন আইন করি গালা আরার হাকত পারে না। আর বুকমান প্রতির্ভিত্তন বিদ্যানা বাবিক বিশ্বর ব

## وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تُكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ بِلَّهِ

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে গড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। । স্বা জানফাল: ৩৯।

আর নবী কারীম সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

# أُمِرْتُ أَنْ أَقَالِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছ যে, আমি যেনো ততক্ষণ পর্যন্ত কিতাল করি, যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর (নিযামের বিজয়) খীকার করে  $\epsilon^{so}$ 

সূতরাং হে আল্লাহর বান্দারা। গণতন্ত্রে সাফল্যমন্তিত হওয়ার জন্য নিজ মুখে এড বড় কথা কেনো বল? পাহাড়ের উপর রাখা হলেও তো পাহাড় আল্লাহর ভয়ে কেঁপে

٤ محيح البخاري: الجزء ١٠. كتأب الجهاد والسير. بأب دعاء النبي صلي الله عليه وسلم الناس الي الاسلام والنبوة... محيح مسلم: كتأب الإيمان بأب الأمر يقتال الناس حق يقول الالله الاالله...

উঠবে। 'শরীয়ত প্রবর্তনের জন্য কিতাল (তথা সশন্ত যুদ্ধ) আমরা জায়ের মনে করি না অথবা আমরা এই বিশ্বাস লালন করি না' এই কথার অর্থ মর্ম এবং হুকুম কি, দরা করে তা আহলে ইলমের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নিবেন।

এখন আসুন দেখি এদের সম্পর্কে ফুকাহায়ে আহনাফের শীর্ষ ইমাম আরু বকর জাসদাস রহিমাহন্তাহ কি বলেন-

## এবপর গিয়ে বলেন-

<sup>°</sup> احكام القران للجصاص: الجزء ٥٠ بأب القيام بالشهادة والعدل

خَكُمِ اللَّهِ . وَقَدْ جَزَّ ذَلِكَ ذَمَال النَّفُورِ وَمَنْلَةَ الْعَدُوْ حِينَ رَكَّنِ النَّكُ إِلَى هَوْهِ التَقَالَةِ فِي قَرَاكِ فِتَال الْهِنَةِ النَّائِمِيةَ وَالْأَمْرِ بِالنَّفُوْرِي وَالنَّهِي عَنْ النُمُنَّكِر وَالْإِنْكُورَ عَلَى الزَّلَاةِ وَالْجَزَارِ وَالْكُوارُ النَّسَتَعَانَ

আর এর পক্ষে নবী কারীম সান্তান্তাহ আলাইই ওয়াসান্তামের এই যালীস দলিল, যা হমরত আরু সাইদ খুদরি রামিয়ান্তাহ তায়ালা আলহ থেকে বর্ণিত ররেছে। তিনি বনেদ, রাসুলুরাহ সান্তান্তাহ আলাইই ওয়াসান্তাম ইবাশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো মন্দ কাজ ব্যুক্ত দেখলৈ তার উচিত তা হাত ছারা বাধা দেরা। হাত দিয়ে বাধা দেয়ার শক্তি না থাকলে মুখ ছারা বাধা দিবে। মুখ ছারা বাধা দেয়ার শক্তি না থাকলে মুখ ছারা বাধা দিবে। মুখ ছারা বাধা দেয়ার শক্তি বাদ না রাখে, তাহলে মনে মনে স্বাধা করেব। আর এটা ঈমানের নিম্নন্তর।

যাহোক, নবী কারীম সান্তান্তাহ আলাইছি ওয়াসান্তাম মন্দ কাজকে হাত দিয়ে প্রতিরোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর মন্দ কাজ প্রতিরোধ করা হবন একমাত্র কতলের মাধ্যমেই সম্ভব, তবন তার প্রতিরোধকারীর জন্য কতল করা অঙ্গরি। ছাদ্যীসের বাহিতর মার্ম এটাই দাবি করে।...

আর হাশবিয়া ফিরকার মাধহাব হল, কোনো ব্যক্তিকে যদি কেউ হত্যা করার ইছা করে, তবে নে গুই হত্যাকরীর সাথে মুছ করবে না এবং তার প্রতিবাধিক করবে না । বংব বিনা প্রতিরোধেই খুন হয়ে যাবে। বিষয় যদি এমনই হয় যেমন এই ফেরকার মাঘহাব, প্রতিরোধ করা ছাড়াই খুন হয়ে যাবে। তবে এই হুকু যে ভারতিটি নিছিত লাকের কেলায়েই প্রয়োগ হবে। কোনো গাণী ভনাহ করতে চাইল, বা সম্পদ দুট করতে চাইল, মামরা তাকে তা করতে দেব। এভাবে তো আমর বিদ সাহম্ম এবং নাহি আলিন মুক্তার তবক হয়ে যাবে। শাপী ও ভালেমরা বিজয়ী হবে। পরীয়তের নাম চিহ্ন মুছে যাবে। আমার ছালা মতে ইসলাম এবং মুসলমানের জন্য এর চেয়ে ক্ষতিকর কথা আর কিছিল বিং

ভাদের এই কথা মুসলমানদের সমস্ত বিষয় এবং ভাদের নাগরিকদের উপর ফাসেকদের দখল সুগম করে দের। এক পর্যায়ে বাজে লোকেরা শাসক হয়। ভারা আল্লাহর আইন বাদ দিরে অন্য আইন দিরে ফ্রসালা করে। ভাদের এই কথার

কারণে ইসলামী সীমান্ত নিক্তহ্ন হয়ে যায় এবং দুশমনরা বিজয় দাভ করে (°

ইমাম আবু বকর ভাসসাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ কথা বলেছেন যে-

يژوانشة . فَغُوضَ طَنَّ مَنْ أَمْنَتُهُ إِرَاللَّهُ وَلِيهُ وَلِيهِ أَنْ يُزِيلُهُ ، وَإِرْ اللَّهُ بِالْتِيهِ تَكُونُ ظَنَّ يُجُوءٍ : مِنْهَا أَنْ لا يُتَكِنَّهُ إِرَّاللَّهُ إِلَّا يِاسْتَيْفِ ، وَأَنْ يَأْقِي ظَنْ فَضَ فَاعِلِ الْتُنْكُرُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ زَبِكَ.

كَتَنَ رَبِّى رَجُلُ وَهَذَهُ أَوْ قَدَنَ فَيْنَ فِيضَافِ إِنَّهِ أَنْ بِأَلْفِ مَالِ أَوْ فَسَدَ الرِّنَا بِالمَّرَأُ أَنْ تَحْرِ وَلِهَ . وَعَلِد أَلَّهُ لَا يَنْتَقِي إِنِ أَنْكُرَ وَلِقَوْلِ أَوْ قَالَةً بِمَا قَرْنَ البَّلِح تَعْلَمُونَ أَنْ يَظْلَفُهُ ، لِقَوْلِهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى مَا لَمَّ عَلَى مَا اللَّهِ يَسُوهُ ، فَكُلُولُ لَنَهُ يُغْتَلِفُهُ فِيشُوهُ فِيدُولُهِ يَقِيلُ وَاللَّهِ فَقَلْلُ مِثْلُولُ مِثْلُولًا المَنْقَافَةُ فَا عَلَى عُلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَعَلَيْهِ وَلَيْفِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ ا

অন্যায় কাজ বন্ধ করার কয়েকটি সূত্রত হতে পারে। এক, তরবারি (অন্ত) ছাড়া বন্ধ করা সম্ভব নয়। যদি কেউ অন্যায়কারীর কাছে আসে, এ মতাবস্থার যে সে অন্যায় কাঙে লিও রয়েছে, এ ক্ষেত্রে তার জন্য আবশ্যক হল, সে তাবে তববাবিব মাধ্যমে বাধা দিবে । যেমন কেউ দেখতে পেল এব ব্যক্তি ডাকে কিংবা অনা কোনো বান্ডিকে হত্যা করবে অথবা তার সম্পদ ছিনতাই করবে অথবা কোনো মহিলার সাথে অপকর্ম করছে। আর সে এ কথা জানে যে, তাকে মথে বাধা দিলে সে গুনবে না। অন্যায় কাজ হতে ফিরে আসবে না। এমনকি ধলাধন্দি কবেও ভাকে জিবাতে পার্যার না । এমন পরিস্থিতিতে তার জন্য আবশ্যক হল, সে তাকে (অন্যায় কাঞ্জে লিও ব্যক্তি) হত্যা করবে। কারণ নবী কারীম সালালাগ্র আলাইছি ওয়াসালাম বলেছেন তোমাদের কেউ যদি কোনো খনায় কাজ হতে দেখে সে যেনো সেই খনায় কাজকে হাত দারা বন্ধ করে।' সতরাং অন্যায়কারীকে হত্যা করা ছাড়া যখন অন্যায় বন্ধ করা সম্ভব হবে না. তখন তাকে হত্যা করা তার উপর (যে দেখছে) ফরয<sup>়ে</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> –প্রাণ্ডক

## এরপর তিনি বলেন-

وَلَدُ يَمْنُعُ أَشَاءُ وَالْمُتَّا وَلَقَعَالَهَا سَتَغِيفِ وَخَلَقِهِ وَجَلَوهِ وَجَلَوهِ وَلَا إِلَّا قَدَّمُ مِن الْعَشْوِ وَجَهَّا الأَسْتَعَلِي الْمَدِينِي ، فَإِنَّهُ أَشَكُوا إِنِكَالَ الْمِنْقَ الْبَاعِينَ وَالْفَقِي عَنْ الْمُنْتَقِي وَلِنَّعَيْنَ عَنْ الشَنْقِي وَالِمِنِّينَ . وَسَنَّوا الْأَمْنُو وَالْمَعُونِي و وَالْفَهِي عَنْ الْمُنْتَقِي فِيقَنَّةً وَالْمُنْتِئِينَ فِيهِ إِلَّى مَنْلُ السِّيْلِي وَقِتَالِ الْمِنْقَةَ ا المُناعَة

এই উঅতের সালফে সালেহীন, ওলমা ও কুকাহারে কেরামের মধা হতে কেইই এর প্রতিরোধের) উত্তবাকে অবীকার করেনি। তথু হালবিয়া ফেরন এবং কভিপর পার্বমুখ হাদীস ছাড়া...। তারা বিল্লোই দলের সাথে কিতাল করাকে এবং সপার আমর বিল মাক্রফ এবং নাহি আনিল মুনকারকে অবীকার করেছে। তারা এমন আমর বিল মাক্রফ এবং নাহি আনিল মুনকার, যাতে তার ব্যবহার করতে হয়, ফিতনা সাবাড করেছে... শি

## এ পষ্ঠাতে তিনি আরও বলেছেন–

لآئهة أقتدارا المُلّات عن يقال الهناة النابايية وعن الرفعار عن السُلطان الهُلَدَ والْجَنَّرَ . حَقَّ أَكُن كَلِكَ لِللّهِ اللّهَ تَعْلَمُوا لِللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن . وَأَمْدَارِ الرحارِ حَقْلَ لَكَتْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ الطَّلَدُ وَمَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ يَقَدُونُ اللّهُ لَلْكُورُ مِنْ الطَّيْقِ وَاللّهُ وَيَقَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ النّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالل

কারণ তারা (হাপবিরা এবং কভিপর পথমূর্থ আহলে হাদীন) মানুষকে (এমন কথা তারিয়ে যে অন্যায় কান্ত বছ করার জন্ম পাকি ব্যবহার করা জায়েবে নেই, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদেরকে এ কান্ত করতে হবে ) ইসলামের সাথে বিল্লোহন্দরীদের সাথে কিতাল করা এবং শান্যকর জ্বনু নির্বাচন ও অন্যায়ের বিকক্ষে পদক্ষেপ নেরা থেকে বলিয়ে দিয়েছে। যার ফলে দুক্তির, অগ্নিপুক্তক এবং ইসলামের

<sup>&</sup>lt;sup>er</sup> –প্রাথক

দুশমনদের (বর্তমান সময়ে যিন্দিক শিয়া, কাশিয়ানী, আগাখনি প্রমুখ বিজ্ঞারে পথ উন্মুক্ত হেছে। এই ধারা এ পর্যায়ে পাইছেছে । ইসনামী মানচিত্রক সীমানা সম্বেচিত হছে। দুশপেতা অগকতর হছে। ইসনামী দেশওলো অংগে হছে। দুশপেতা অগকতর হছে। ইসনামী দেশওলো অংগে হছে। দুশপেতা অগকতর হছে থাকি ত হছে ধর্ম ও পৃথিবী। যিনিকেরা (বেমন শিয়া, কাদিয়ামী, আগাখানি, সোকুলার এবং যারা একাশে আল্লাহর হন ও জিয়ান অবীকার করে) গানি শিলা এবং সামারিরা, ধরমিয়া, মকলাকিয়া কথকার এসেছে। একাশা আমর বিলা মাকুক্ত এবং নাবি আনিল মুনুকার ভাড়ার কারণে এবং জাগেব শাসকের বিক্তছে প্রতিবাদ প্রতিরোধ না করার কারণের ইয়াকের সিক্তর বিতবাদ প্রতিরোধ না করার কারণের ইয়াকের বি

আৰু যদি ইমান আৰু বকৰ জাসসাৰ মহিমাপুলাই আমাদেৰ এই যুগের হাদিরাগোলবাকে দেখতেন, যাবা বিদায়ৰ বাবং মিববাৰে দাঁড়িয়ে কাদিয়ানী মঙৰাল হাজাৰ কৰে, দাবি কৰে এবং কিকছে হানাকী থাৱা দাবিক দেখা (এবং কিলেবা আমাৰিকা ও ব্রিটেনে হোক, কিবো ইসরাইগেই হোক না কেনো) আমানা সব ধাবনের সদাব্ধ আপোলাবার বিয়োৱা । এখানে বাধন ইসলামী পুলিন, ইলালা ইমানাকা হোজা ও কাদ মইকা হালাকা পুলিন, ইলালালী সোনাবারিনী এবং ইমানাই আমালাক বিষয়ানা মহামে, ভবন আইল হাতে তুলে নেয়ার এবং লারি হাতে রাজার নামার কারো প্রয়োজন কি? যোনাবারিনী এবং আমার কারো প্রয়োজন কি? যোনাবারিনী ও বাজে মহিলাবারকাক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিহত করার স্বকার কি? নিজের কবো কারা আমার জিলাকাক বালাকাকাকার কারা ক্রায়ান করারে কারাকাকাকার প্রত্যালিকাকার কারা ক্রায়ানাবার বিষয়ান করার অধিকার কোবারা? কারো জনবগতিকে আম্বানাবান এবং সুরত বানিরে দেয়া হলে, তাাগের মাজিলভালাকে মন্দিরে পরিগত করা হলেও বা সশান্ত্র আনোলন করা বৈখতা কোবান

সূত্ৰহাৎ সমন্ত আহলে সুত্ৰাত ওয়াল জামাতকে জেনে রাখা উচিত যে, যারা পরীয়েও ব্যবর্তনের জন্য সপত্র আন্দোলনকে বাটিগ্রাল ইননাম অথবা তালেবনী ইনলাম বংগ উপহাস করে এবং পত্তি পরালৈকে উটেখ মনে করে, তারা আহলে সুত্রাত নর । তারা হাপিবিয়া চেতনার দল। এদের করবেই মুযাদাদ সান্তাচাহ আলাইই ভাসালায়েকে উপতরে উপর পান্দী, দুকতির, যোলাবীর, মালাখী, মানুজি বিক্রেতা ও নারীর সওদাগর পানক এবং জেনারেলরা বিজয়ী হরেছে। এরা হাপবিয়া রুপ । এরা কান্তিমানিকের দেসক। তাই এবং কথা পোনা যাবে না, মানা বাবে না ।...
বাহাত এবেসকরে যেমনই কেবা থাকনা কেবো?

<sup>&</sup>lt;sup>৫৯</sup> –প্রাথক

আপনি নিজেই ভারুন! তাদের এই কথা যদি মেনে নেরা হয় তো আত্মসন্মান কি করে সহা করবে বে, কারো বোন, মেরে অথবা ত্রীর সাথে কোনো জালেম জুনুম করেছ, তার জীতাহাদী করছে, আর এই আত্মসন্মানহীন বাজি তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কাকুতি মিনতি করতে থাকবে বে, দেখো ভাই, পোকটা হারাম কাজ করছে। আলাহ এবং তার রাসুল এমন দুণা কাজ করতে নিষেধ করেছেন...? আপনিই বলুন, পৃথিবীর বুকে এর চেয়ে বেশরম ও আত্মযর্থাদাহীন মানুষ আর ক্ষেত্ত হতে পাবে? আরাহের রাসুল সম্বাদ করেছেন...

পূৰ্ববৰ্তী নবীদের বাণী হতে যে বিষয়গুলো পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে এটাও একটা যে, যখন তোমার মধ্যে লক্ষ্ম থাকবে না, তখন ডোমাব যা ঠচ্চা কব। <sup>60</sup>

একই পয়েন্ট ইমাম আবু বৰুর জাসগাস রহমান্ত্রন্নাথি আলাইহি উল্লেখ করেছেন যে, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য যদি শক্তি প্ররোগ ছেড়ে দিতে হয়, তবে এই নিয়ম অন্য সব মন্দ কাজের কোন্মতে মানতে হবে। অর্থাৎ তাদের সামনে যত আই হবে, তথু 'শান্তিপূর্ণ আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার'—এর দাওয়াত দিতে থাকার।

যখন এ কথা প্রমাণিত হল যে, আমর বিল মাক্ষফ এবং নাহি আনিল মুনকারের জন্ম অন্ত হাতে দেরা ফহয়, খবন এ ছাড়া অন্য আর কোনো সুরতে কাজ হবে না। তো জেনে রাখুন দুনিয়াতে লব চেয়ে বড় মুনকার হল কুন্ধরি। আর এই স্কুক্ষকে খতম করার জন্য এবং দাপটি নিকন্ত করার জন্য অন্ত হাতে নেওয়াও করম।

এমনকি হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাছ তারালা আনহ বলেন, ওই সব কাফেররা যখন তোমাদের কথা মানে না, তোমরা তাদের সাথে কিতাল কর।

## তোমরা সর্বোক্তম উন্মত

পবিত্র কুরআনে উদ্মতে মুহাম্মাদিয়াকে অন্যান্য উদ্মতের উপর এ কারণেই শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

> كُنْتُمْ خَدُرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

> তোমরা হলে সর্বেত্তিম উন্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ

কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। [গুরা আল ইমরান : ১০০]

> تأمرونهم أن يشهدوا أن لااله الاالله ويقروا بها أنزل الله. وتقاتلونهم علمه و الاانه الاالله أعظم المعروف والتكذب ها أنك النك

> তোমরা ভাদেরকে নির্দেশ নিতে থাক যে, ভারা এর সাক্ষ্য নিক যে, ভাসাহ ছাড়া কোনো মাবুল দেই। আর ভারাছ ভারালা যা নাধিল করেছেন, তা খীকার করে। আর তোমরা ভাদের সাথে এর উপর কিভাল করতে থাক (অর্থাং ভারা থবন এটা মানবে, তেমারা ভাদের সাথে কিভাল কর।) এবং লা ইপারা ইন্তারাহুত সবচেরে বড় কম্যাবের কান্ত। ভারে এই কালেমা অধীকার করা সবচেরে বড় কম্যাবের কান্ত। ভারাজ বাছি ৮/১৮০।

ইমাম বুধারী রহমাডুল্লাহি আলাইহি হবরত আবু হুরাইরা রাথিয়াল্লাহ তায়ালা আনহর সূত্রে এই আয়াতের তাফসীর ইহা বর্ণনা করেছেন যে–

> خَفْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِكِ فِي أَعْتَاقِهِمْ حَتَّى يَدُخُلُوا فِي الاشلام

> তোমরা মানুহদের (কাফেরদের) জনা উত্তর মানুহ। (কারণ) তোমর। তোমের গাথে কিতাল করে) তামের গানির শিকল পাছিরে তামেরক আনো। (যার কারণে তারা খবন তোমানের সাথে গাকে এবং কাছে থেকে ইনলাম দেবে, তকন এর ব্যবহার তাই কারণের কারণ তারা খবন তোমানের কারণ তারা খবন তামানের কারণ কারণ করে। (এভাবে তামের সাথে তোমানের কিতাল করা তামের জন্য রহমতের

কারণ হরে যায়। এজন্য তোমারা এসব কাফেরদের জন্য সবচেয়ে উলয় মানুষ। <sup>১১</sup> সিহীত বধারী: ৪১৯১

এটা আল্লাহর আইন, যিনি আহকামূল হাকিমীন। ইহাকে উপহাসের বস্তু বানানো অথবা যার মন চাইল মানল আর যার মন চাইল এর বিরোধিতা করল, এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল, এমন বলা আল্লাহর আইনের অবমাননা।

সুতরাং আপনি নিজেই ইনসাকের সাথে ফয়সালা করুন যে, মানুষের তৈরিকৃত
আইনের বিক্রমে থিয়োহ করাল বখন কমা করা হয় না, তো আস্ত্রাহর আইন ক
নাউনুবিলাহে ইবলিনের আইনের চেয়েও তুচ্ছ ও অবজ্ঞের হয়ে গেলগ যার মনে
চাইবে মানরে, আর যার মনে চাইবে না পচাতে চুচ্ছ কেলবের তাকে পান্তি সেয়ার
অন্য কুরআন বিধাসীনের নিকট শক্তিও থাকবে নাঃ সুনিয়ার সামনে তার আইনকে
অপমানিত করা হয়ে। যের ও অবজ্ঞা করা হবে, যারা ইচ্ছা এই আইন দিয়ে
সংমালা করাবে, আর বার ইচ্ছা ইবলিনের বাবছা অনুসায়ী ফয়ালা করাবে, এই
জনোই কি আল্লাহা ভায়ালা এই উভ্ততকে প্রেষ্ঠছ নান করেছেন?

আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার ত্যাগ করা ইমাম ইবনে কাসির রহমাভুল্লাহি আলাইহি বলেন-

> হণরত কাতাদা রাধিয়ারাহ তারালা আনহ বলেন, আমার নিকট এই রেওয়ারত পৌছেছে যে, একবার হয়রত ওমর ফারুক রাধিয়ারাহ তারালা আনহ হক করেন তিনি এই আয়াত তিকাওয়াত করেন - ১৯৯১ ১৯৯১ এরেপর বলেন, যে ব্যক্তি এই শ্রেষ্ঠ উমাত হওয়া পছল করে, তার উচিত সে যেনো আল্লাহর বর্ণিত এই শর্ত পুরা করে। তার উচিত সে যেনো আল্লাহর বর্ণিত এই শর্ত পুরা করে। তার উচিত সে যেনো আল্লাহর

নাহি আনিল মুনকার ৷)<sup>৬২</sup> [ভাকসীরে ইবনে কাসির, সূরা আলে ইমরান : ১১০]

ইমাম ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি সামনে গিয়ে বলেন-

আর যেই মুসলমান এই বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত থাকল, তো সে ওই আহলে কিতাবের মত হয়ে গেল, আল্লাহ ভারালা যাদের ভিরকার করেছেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ভারালা বলেন—

# كَانُوالَا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَيِئْسَ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ

তারা পরস্পরকে মন্দ থেকে নিষেধ করত না; যা তারা করত। তারা যা করত, তা কতইনা মন্দ! (প্রাক্ত)

কামদা: এখানে এ কথাটি আবাবও "দ্বাণ রাখনে বে, হয়ত ওমন ফাকক মাধ্যিয়াছ তায়ালা আনক পবিত্র কুবজানের আয়াত ক্রী ক্রি ক্রিটিটি বিলাওয়াত করেন। সুতরাং এখানে আমন বিল মাকক ছারা উৎেশ্য ইসলামের হকুক আর নাহি আনিল মুনকার খারা উদ্দেশ্য কুবন থেকে বাধা প্রদান। আল্লামা জালাগুদ্দীন সুমুতী হহমাভুল্লাই আলাইছি তাঁর 'আল ইককান কি উল্পিন্দ কুবজান' এছে বর্ধনা করেনেনে যে, আলাইছি তাঁর 'আল ইককান কি উল্পিন্দ কুবজান' এছে বর্ধনা করেনেনে যে, আলাবাধীন গ্রাম্বান্ন হিছিল আলাবাধীন

কুরআনের প্রতিটি আমর বিল মারুক্ষ ঘারা উদ্দেশ্য ইসলাম। আর নাহি আনিল মুনকার ঘারা উদ্দেশ্য মূর্তির (গায়রুক্তাহ) উপাসনা। \*\* পবিত্র করআনে আত্রাহ ভাষালা ইরশাদ করেন-

> لَوْلَا يُنْهَاهُمُ الزَّبَالِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَدْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْهِمُ الشَّحْتَ لَبِثْسَمَاكَالُوايَضَمُّونَ

> কেন তাদেরকে রব্বানী ও ধর্মবিদগণ তাদের পাগের কথা ও হারাম ভক্ষণ থেকে নিষেধ করে না? তারা যা করছে, নিকন্ন তা কতইনা মন্দ! দিরা মালেন : ৬৩/

> > <sup>ده</sup> (رواه این چرپر)

(٥٥ الاكفّان في علوم القران: الجزء > النوع التأسع والثلاثون في معرفة الوجوه والنظائر . للعلامة عبدالرحمن بن أبي بكر ، جلال الدين السيوخي (البترفي ذذذهم)

لُونَ الْذِينَ كَقُرُوا مِنْ يَبِي إِسْرَائِيلُ عَلَى بِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِي مَزْيَمَدُ وَلِكَ بِنَا عَسُوَا وَكَانُوا يَمْتَذُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاعَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوفَ لَيِثْسَ مَا كَانُوا الْفَصْدُونَ

বনী ইপরাস্টলের মধ্যে যারা কুকরি করেছে তাদেরকে দাউদ ও মারইনাম পুত্র ইপার মুখে শা'নত করা হরেছে। তা এ কারণে যে, তারা অবাধা হয়েছে এবং তারা সীমালকাদ করত। তারা পরাপারকে মন্দ্র থাকে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করতে, তা কতইনা মন্দ্র। গ্রের মারকা। ৩৮-১৯

### রাস্বুলাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওরাসাল্লাম ইরশাদ করেন-

লাট্য ট্রন্ট এক কর্মন এই বাংকার কর্টা নিশ্র নিশ্র কর্টাশ্র কর্মন কর্মন কর্টাল ক্রাটাল ক্রাটাল ক্রাটাল ক্রাটাল কর্টাল কর্টাল কর্টাল কর্টাল কর্টাল ক্রাটাল ক্রাটা

### রাসলগাহ সালালার আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

إن القوم إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، والمنكو فلم يغيروه، عمهم

কোনো জাতি যখন কোনো জালেমকে জুলুম করতে দেখেও বাধা দেয় না। তারা জন্যায় কাজ হতে দেখেও তা প্রতিরোধ করে না,

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> قصير الدرالمثور في اتتأويل بالدائر : الجزء ٥٠. في تصيير سورة الدائرة : ۱۹۵۳، للعلامة عبدالرحس بن أبي بكر . جلال الدعن السيوطي، تفسير رض المعاق في تفسير القران العطيم والسبخ الدائل: : الجزء ٥٠. في تفسير سورة الدائرة : ١٩٥٠ للعلامة شهاب الدايين محبود ابن عبدالله الخسيفي بالأوسيز

আল্রাহ তায়ালা তাদের উপর ব্যাপক (আ'ম) আযাব চাপিয়ে किरमस् । ७०

রাস্লুলাহ সালালান্ত আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ কবেন-

لتأمرن بالبعروف ولتنمين عن البنكي أو ليسلطن الله علكم شرا، كد ، قلسه مولكم سوء العذاب ، ثم بدع خيا، كم قلا يستحاب لمم . لتأمر ن بالبعد وف ولتنمين عن البتك . أو لببعث راأه علكم مرد لاد حد صفح کم ولادی کمید کم

তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ অবশ্যই দিবে এবং মন্দ কাজ হতে অবশাই বাধা দিবে। অথবা আল্রাহ তায়ালা তোমদের উপর নিকট্ট মান্ত চাপিয়ে দিবেন, যারা তোমাদেরকে নিষ্ঠুর শান্তি দিবে। তখন তোমাদের ডলো মানুষেরা দুজা করবে. কিন্ত তাদের দুআ কবল করা হবে না। তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ অবশ্যই দিবে এবং মন্দ কাজ হতে অবশ্যই বাধা দিবে। অথবা আল্রাহ তায়ালা তোমাদের উপর এমন মানুষ পাঠিয়ে দিবেন. যারা তোমাদের ছোটদের প্রতি দয়াশীল হবে না এবং বড়দেরকে সম্মান করবে না ।<sup>60</sup>

আলাহ তায়ালা হয়রত ইউশা বিন নন আলাইহিস সালামের নিকট ওহী প্রেরণ করেন যে, তোমার কওমের চল্রিশ হাজার নেককার এবং ষাট হাজার গুনাহগারকে ধ্বংস করব। হয়রত ইউশা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে বললেন, হে আল্লাহ! গুনাহগারদেরকে ধ্বংস করবেন, তা তো বুঝলাম। কিন্তু নেককারদের ধ্বংস করবেন কেনো?

আল্লাহ তারালা উত্তর দিলেন, আমি যাদের প্রতি রাগান্বিত হতাম, এরা (এসব নেককাররা) তাদের উপর রাগান্বিত হত না। এরা তাদের (গুনাহগার) সাথে পানাহার করত ।<sup>69</sup>

مستدر أن يعل : الجزء الاول. مستدر أن يكر الصديق رضي الله عنه. أحيد بن على بن الباثق أبريعل الموصلي التميمي المقومات لابن أبي الدنيا: الجزء الاول

الأمو بالمعروف النهى عن المتكر لابن أفي الدنياً. عبدالله بن محمد ين عبيد الرسي البقدادي (430b-3b3)

#### ইসলাম ও গণতম :: ১৮৯

أوحي الله الي نعي من أنسياء دي اسرائيل: قل لقومك : لا يدخلوا مدخل أعداقي ولا يطعموا مظاعم أعداقي ولا يركبوا مراكب أعداثي فيكونو أعداق كما هم أعداق

আন্নাহ তারালা বনী ইনরাইলের এক নবীর নিকট গুরী প্রেরণ করেন যে, আগনি আপনার কওমকে বলুন, তারা যেন আমানর দুশামনদের প্রবেশের স্থানে ধরেশ না করে। আমার দুশামনদের পানাহারের জারগার পানাহার না করে। আমার দুশামনদের বাহনে যেনো আরোহনও তারা না করে। (মিনি এমন করে) তাহলো তারা আমার অন্যান্য দুশামনদের মতই দুশামন হয়ে যারে।

عن مألك بن دينار قال: قرأت في التوراة من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه فهو شريكه

হযরত মালিক বিন দিনার রহমাতুদ্ধাহি আগাইহি বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছি, যার প্রতিবেশি কোনো খারাপ কাজ করে, আর সে তাকে তা থেকে বাধা দেয় না, তবে তাকেও ওই খারাপ কাজের শরিক মনে করা হবে।

## আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকারের প্রতিদান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্ড্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِدٍ

জালেম শাসকের বিরুদ্ধে ইনসাঞ্চের কথা বলা উত্তম জিহাদ। <sup>90</sup>

এর শ্বরা উদ্দেশ্য সেই হক যা ওই শাসকের কাছে পারাপ শাগে। কিন্তু 'আইনের সীমার ডেচর থেকে যদি 'হক' বদার অনুমতি তাগুতি আইল দিয়ে থাকে, এরপর মদি হক কথা বলক, থাকে নে এই হালীসের ফথিলত পাবে না। কারণ এই হালীসে ফথিলত বদহিল, এটা এমন হক, যা বদার কারণে জীবন যাওয়ার আশিকা রাগায়ন

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> –প্রাতক

ভ –হাভি<u>ক</u>

থেকেও বেশি থাকে। কেনলা ইসলামে প্রতিদানের আধিক্যতা কষ্ট ও বিপদের আধিক্যতার কারণে হয়ে থাকে।

> يكون في أمتي قوم يصيبون من الأجر مثل ما أصاب أولهم يقاتلون أهل الفتنة ويتكرون الهنكر

> আমার উন্মতের মধ্যে এমন একটা কওম থাকবে, যারা পূর্বের উন্মতের মত প্রতিদান পাবে। (এরা হবে সেই সব লোক, যারা) কিতনাকারীদের সাথে কিতাল করবে এবং অন্যায়কারীদেরকে বাধা দিবে। <sup>15</sup>

# আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের সর্বোচ্চ স্তর : কিতাল

ইমাম কাফাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

অন্যান্য উদ্যান্তর উপর এই উন্মতের শ্রেন্ঠাত্বের কারণ হল, এই উন্মত আমর বিল মারন্দ্রক ও নাহি আনিল মুনকারের সার্বাচ্চিত প্রর অর্থান কিতালের উপর আমল করে। করাণ আমর বিল মারন্দ্রক করিবান অন্তর হারা হর । কর মধ্যে সবচেরে শক্তিশালী স্তর হল কিতাল। কেননা বিতালে জীবনকে হুমন্তির মধ্যে কেনচেরে শক্তিশালী স্তর হল কিতাল। কেননা বিতালে জীবনকে হুমনিত্র মধ্যে কেনচেরে শক্তিশালী স্তর হল কিতাল। কেননা কার্যান হর। কেনা বিলয়ানা করা করালাকের উপর কমান আনা। আর সবচেরে মুনকার ও মন্দ্র কারণ আয়ারের দীন অর্থীকার করা। তো জিহালের মাধ্যমে দীনকে সবচেরে জতিকর বিলিম্ব (কুমন) থেকে ক্রছা করা। তো জিহালের মর্যাদ্যা মহান হওয়া অনাবশ্যক। তো জিহালের মর্যাদ্যা মহান হওয়া আনাবশ্যক। তো জিহালের মর্যাদ্যা মহান হওয়া অনাবশ্যক। তো জিহাল কর্মনা আমির করালাক বিশ্বাহাক আর্থাৎ পারীয়াত অর্থাৎ পারীয়াকে মুহাম্যানীকে অন্যান্য পারীয়াতে কুননার অধিক গুরুত্ব ওপর আর্থাক পারীয়াক মুহাম্যানীকৈ অন্যান্য পারীয়াকে ব্রুনায় অন্যান্য উপরতের শুর্ভিছের বর্ধায় নিমন্দেহে এটা অন্যান্য উপরতের শুর্ভিহত্ব করব। (ভালেরীয়ের কারীর: ১/১৯০)

ইমামূল হারামাইন রহমাভুল্লাহি আলাইহি ইরশাদ করেন-

আমার নিকট এ ব্যাপারে অধিক উত্তম মত হল যা উসিলবিদগণ বলেছেন। তা হল, জিহাদ একটি 'কহরি দাওয়াত'। (অর্থাৎ ইসলাম এমন একটি দাওয়াত, এমন একটি আহ্বান, যার পিছনে একটা শক্তি কার্যকর থাকে।) এ জন্য যত বেশি সম্ভব

المقدروس بمأثور الخطأب الجزء مي 808 لأي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه النيولسي الهمدائي السلق الكبار 14 6 ° هم)

(জিহাদ) করা উচিত। পৃথিবতে হয় মুসলমানরা থাকবে না হয় যিমিরা (যে কাফের ইসলামী শুকুমতকে ট্যাক্স দিরে থাকে) থাকবে।<sup>২২</sup>

### এই উম্মতের নিদর্শন : বক্ষে করআন কাঁথে তলোয়ার

শরহে সিয়ারে কাবীর গ্রন্থে রয়েছে, তাওরাতে এই উম্মতের এই বৈশিষ্ট্যবর্ণনা করা হয়েছে–

أنا جيلهم في صدورهم وسيوفهم على عواتقهم

কিতাবুল্লাহ থাকবে তাদের বুকে আর তলোয়ার থাকবে তাদের কাঁধে।°

যেই দাওয়াত ও শরীয়তে জিহাদের প্রকৃতি-মানসিকতা সবচেয়ে বেশি এবং উচ্চ মানের পাওয়া যাবে, সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াত এবং সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ শরীয়ত। শাহ অণিউল্লাহ মুক্রানিসে দেহপাতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার 'হজ্জাতুল্লাহিল বাগিগা' আছে এভাবে ব্যক্তজন্দ

সমন্ত শরীয়তের মধ্যে সবচেরে পরিপূর্ণ শরীয়ত হল খাতে জিহাদের ছকুম বরেছে।
কেননা আচাহ ডায়ালা, যিনি তাঁর নান্দানের কিছু কাজ করার নার্ব শিকু কাল করার নির্দেশ দিহেছেন। এর দৃষ্টান্ত এমন যে, বেমন এক ব্যক্তির গোলাম অসুহ।
সে তার কাহের মানুষদের মধ্যে হতে একজনকে ওই গোলামাকে ওছুধ খাওয়ানোর
নির্দেশ দিয়েছেন। এখন সে যনি ওই অসুস্থ গোলামাকে জার করে তার মুখে ওছুধ
টেলে দেয়, তরে তার এই কাজকে অসৌজন্যমূলক মনে করা হবে না। তবে শ্লেহ
ও ভাগোবাসার দাবি হল, আগে তাকে ওছুধের উপকারিতা বর্ণনা করা, যাতে সে
বিশি যনে তা পান করে।

নিক্স এনন অনেকই রয়েছে, যাদের তেতক ক্ষমতার মোহ, নেতৃত্বের গোড, প্রবৃত্তির ভাড়না, অনৈতিক হতাব এবং সায়তানি কৃষ্ণপ্রা প্রবাপ নাল। পূর্ব সুক্ষরের প্রথা-প্রতিহা তাদেন তেতক গভীজনালে বৈদ্ধা পাবে। এই শ্রেণীর গোলের এ ধরনের উপকারিতার বাণী কানে তোলে না। নবী কারীম সাম্রান্থাই আগাইহি ওয়াসাম্লাম যে সাব বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, তা নিয়ে ডিকা করে না এবং তোর উপকারিত। নয় তাবে না। এই শ্রেণীর মানুষদের ক্ষিকে দায়ার দাবি হক, তথু উপকারিতার কথা বাবে ই কার। বাই এই বাই বাই বাই বাই কার করে না। এই শ্রেণীর মানুষদের ক্ষেত্রে দায়ার দাবি হক, তথু উপকারিতার কথা বাবেই ক্যান্ত না হত্তরা বাই তালের সাথে কঠোরভাও করা, তিতা তম্বুধ যেমন

<sup>\*</sup> وضة الطّالبين وعمدة البفتين: الجزء الأول. هن هه: معني الدين أبو زكر يأيسي بين شرف النووي \* شرح الكبير: الجزء الأول بأب فضيلة الرياط: للامام الأثبة أبوبكر محمد بن أبي سهل السرخسي

জোরপূর্বক পান করানো হয়। আর এটাই তাদের প্রতি দয়া। আর পরাজিত করার পথ হন, যে বেদি দৃষ্ট হবে, তাকে তেমন শক্তি দিয়েই হত্যা করা। অথবা তাদের কমতা ও শতিকে নির্ম্বণ করা। তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া, যাতে তারা একদম কার হয়ে য়ায়।

এই সূরতে ভাদের অনুগামী ও বংশধরেরা সম্ভৃত্তি ও আনুগতোর সাথে ঈমান গ্রহণ করবে। (যেমন মঞ্চা বিজয়ের পর হরেছিল। "তাথক) কারণ নেতারা কেবল ভাদের নেতৃত্ব রক্ষার জনাই ভাদের প্রজা ও অনুগামীদেরকে হক ও সত্য থোকে বিরত রাখে। এ বিষয়াটিই নবী কারীম সাম্বায়াই আলাইহি প্রাসায়াম রোমের কারণারের নিকট লিখে পাঠিয়েছিলেন বে ভোমার হাতেই (ভোমার) সেবকদের বিপদ। এজনা অনেক সময় মানুষকে পরাজিত করা ভার ঈমান গ্রহণের কারণ হয়। এদিকেই যালীদের ভেতর ইজিত রয়েছে।

# عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمِ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ

আন্নাহ তাদের প্রতি সম্ভষ্ট হবেন, কিয়ামতের দিন যাদেরকে শিকল পড়িয়ে ছান্নাও প্রবেশ করানো হবে। <sup>18</sup> তা ছাড়া আল্লাহ তায়ালার তাদেরকে বকের দিকে হিদায়াত দেয়া এবং জানেমদের থেকে নিষ্কৃতি দেয়া মানুক্তর জন্য আল্লাহর পরিপূর্ণ রহমত। হযরত শাহ সাহেব রহমাডুল্লাই আশাইহি এরপার বালেন-

কুরাইশ এবং আরবদের থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা সত্যের দিক থেকে সবচেরে দূরে ছিল। দুর্বলদের প্রতি নির্ম্ম জ্ঞান্তমা হিল এবং নৃশ্বংগভাবে পরশারের করাপত ভাঁটাত। নাবী কারীম সান্তারাক আলাইহি ওয়াসান্তাম তাদের সাথে জিহাদ করেন এবং তাদের অবাধ্যনেরকে, যারা ছিল ক্ষমণ্ডবান এবং বজ্ঞান, তাদেরকে হত্যা করেন। অবশোহে আলাহর বহুম প্রাকাশ হয় এবং সবাই নর্বন্তির করমাবরনার হরে যায়। এদের কিকেকে যদি পরীয়াকে জিহাদের নির্দেশ না থাকত, তবে তারা কিভাবে রহমত (ঈমান গ্রহণ করা। –লেকক) লাভ করত হ এবগর আলাহা তারালা ঘবন আরব-আভামের উপর নারাজ হলেন। তারালা ঘবন আরব-আভামের অবদান সাল্যায়াক আলাইহি ওয়াসান্তাম অবদান সাহীরদেরকে হুকুম দিলেন, তোমরা এ পথে লড়াই কর, যাতে আলাহার উদেশপূর্ব হর। (অর্থাং আলাহার ভালার বা পথে লড়াই কর, যাতে আলাহার উদ্দেশপূর্ব হর। (অর্থাং আলাহার তারালার দীন বিজয়ী করে থেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। –লেকক) তারা এ বিষয়ে ফেরেলভাদের মত হুফুম গোদেন। তারা আল্লাহ্রের কির্দেশপুর বা করা আত্রিবান্তাম করেন।

কেউ এই প্রশু করতে পারেন যে, মানুষকে হত্যা করা এটা কেমন ভদ্রতা? এর জবাবে শাহ সাহেব রমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

তাদের এই আমল (কিতাল) সমস্ত আমলের মধ্যে মর্যাদাপূর্ণ। তাদের সাথে হত্যা সম্বন্ধযুক্ত হয় না। বরং এর সম্বন্ধ নির্দেশদাতার সাথে হয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ক্রাক্তন

### فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ

তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, আত্মাহ ভায়ালা তাদেরকে হত্যা করেছেন। দিয়া আনলাল: ১৭

এ ছাড়া জিহাদ এবং দাওয়াত বিষয়ে মুহাদ্দিস ও ফুকাহায়ে কেরাম অনেক সবিস্ত ারে আলোচনা করেছেন। এখানে তার অবকাশ নেই। এখানে কেবল জিহাদের ফবিলতের কারণগুলো আলোচনা করা হছে।

### জিহাদের ফাযায়েলের কারণসমহ

এই আমল উত্তম হওয়ার অসংখা কারণ ক্রআন এবং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এখানে আমরা গুধু জিহাদের ফাযায়েলের কারণগুলো আলোচনা করব।

জিহাদের ফারায়েলের কারণসমূহের দিকে ইন্সিত করে শাং অলিউল্লাহ মুহান্দিসে দেহলতী রহমাতৃত্তাহি আলাইহি তাঁর 'য়েটা(ক্রান্-

জিহাদের ফাযায়েলের ভিত্তি কয়েকটি উসুলের উপর:

- ১. জিহাদে ভাদবীরে ইলাইী (আল্লাহর ব্যবস্থাপনা, পৃথিবীতে আল্লাহর নিযাম ও বাবস্থা প্রতিষ্ঠা করে শান্তি ও নিরাপন্তা প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুবের কল্যাদের জন্য কাজ করা) এবং তার ইলহাম (আল্লাহ ভাষালা ঘবন পৃথিবীতে কোনো কাজ করাতে চান, তা তার কোনো বালার অন্তরে উদর করে দেন যে, তুমি এই কাজকর) উভয়টি বিদ্যমান রয়েছে। (অর্থাৎ ইবাদতও।) এজন্য জিহাদ করা অনুজর বহুমত লাভের কাবা। আর এই যুগা (অর্থাৎ শাহ নাহেবের জামানায় ম্বন পেলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহলে বর্তমান সমরের ব্যাপারে কেমন মনে করেন?
  —সেম্বর্ড গ্রিছাল ত্যাপ করা বড় নেয়ামত থেকে বঞ্জিত থাক।
- ২. জিহাদ একটি কঠিন এবং ক্লেশজনক আমল। এই আমলে অনেক কঠিন কট সহ্য করতে হয়। জান-মাল কুরবান করা এবং বাড়ি-ঘর ছাড়তে হয়। এমন কঠিন আমল কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারে, আল্লাহর দীনের উপর যার অকপট ঈমান

রয়েছে এবং দুনিয়ার বিপরীতে আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছে। আর আল্লাহর উপর রয়েছে পরিপূর্ণ ভরসা এবং আক্লা।

- ৩. এমন ইচ্ছা (জিহাদ) অন্তরে ঠাই তখনই নের, যখন ফেরেশতাদের সাথে তাদের সাদৃশ্যতা অর্জিত হয়। (শাহ সাহেব এটাকে মুজাহিদদের মর্যাদার কথা বর্ণনা করেছেন, শর্ত বলেননি)।
- জিহাদ শাআয়িরে ইলাহী (নামায মসজিদ ইত্যাদি) দীন এবং আল্লাহর সম্ভটির সমস্ত কাল হেফালতের মাধ্যম।

শাহ সাহেব রহমাভুল্লাহি আশাইহি এগুলোকে জিহাদকারীদের ফাযায়েলের কারণ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ ভায়ালা তাঁর এই বন্দাদের এড ফফিলত ও মর্থাদার কথা কেনো বলেছেন? যারা জিহাদ করেন, আল্লাহর নিকট তাদের এত বেশি ফফিলত যে, ফেরেপাডানের সাথে তাদের সাল্শাতা হয়। শাহ সাহেব রহমাভুল্লাহি আলাইহি এগুলোকে মুজাহিদ্দের ফফিলতের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, শর্ড হিসেবে কর্ম।

আফসোস, মুসলমানরা শাহ সাহবের বর্ণনাকৃত ফাযায়েলকে জিহাদের শর্ত মনে করে বসে আছে।

### হিন্দুস্তানের মুসলমানদের উপরও জিহাদ ফরুয়ে আইন

দিল্লির জমিনের উদর থেকে কি আর কোনো শাহ অপিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলতী পয়না হয় না, যিনি হিন্দুদেরকে খেলাফতের বিস্মৃত সবক স্মরণ করিয়ে দিয়ে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করবেন?

দিল্লি থেকে উঠে বালাকোটে রক্ত-মাটিতে একাকার হয়ে যাওয়া জামাতের কোনো ওয়ারিশ কি আর বেঁচে নেই, যে নাকি কুফরি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাভার জীবন কুরবান করার চেতনা লালন করে?

ইউপির মাটিতে কি এমন কোনো যা নেই, যিনি ভার সন্তাননেরকে সেই ঘুম পাড়ানি গান শোনাবেন, যা ভানে মুবকেরা পর্যটনকেন্দ্র ও খেলার মাঠ ছেড়ে শামেলীর মথানা প্রস্তুত করবে?... (শামেলীতে হক্কানী ওপামায়ে কেরাম ইংরেজদের বিকক্ষে জিয়াদ করেছিলেন।

বিহারের মাটি কি এডই অনুর্বর হয়ে গিয়েছে যে, আজিমাবাদের মুজাহিদদের মড আরেকটি জামাত তৈরি করার যোগ্যতা নেই?

বাংলার মাটির উপর কোন কাফেরের নজর লেগেছে যে, আরেকজন সিরাজুদ্দৌলার দর্শন থেকে বঞ্চিত?

### ইসলাম ও গণতর :: ১৯৫

দক্ষিণ হিন্দুপ্তানের মুসমানরা শেরে মাইসুরের সেই বাক্যকে ভূলিয়েই দিয়েছে, যা তনলে আজো কান্ধেরদের আত্মা কেঁপে ওঠে...!

গুজরাটের মাটি, যেখানে মুসলমানদের প্রথম পা পড়েছে, যেখানে কুফর ও শিরকের গ্লোগানের বিপরীতে তাকবিরের ধ্বনি প্রথম গুপ্তরিত হয়েছে। সেখানকার কি হল যে, তাকবির তো এখনও হচ্ছে কিন্তু সোমনাথ কেঁগে উঠছে না কেন...???

এই প্রশৃতলো এমন, যা ইতিহানের একজন ছাত্রের হিন্দুভানের মুগলমানদেরকে জিজাসা করার অধিকার রয়েছে। আজ যখন পৃথিবীর সর্বত্র জিহানের আওয়াজ বুজন হচ্ছে, প্রতিটি দেশের মুজাইন আফগানিভানে জিহানে পরিক হন্তার পর নিজ নিজ নেদা আল্লাহর নীনকে বুলন্দ করাজ জনা ছিহাল চালিত্র যাতে। তখন বিশ্ব জিহানী নেকৃত্ব হিন্দুজানের ওলামান্তে কেরাম এবং সাধারণ মুগলমাননেরকে এ কথা। জিজাস করার অধিকার রাখে বে, হিন্দুজানের মুগলমান, প্রত্যাত বুল ইপলামের মুগনমান, প্রতিক্ত জিহানের আরা বুলন্দ করেছে। ওলামায়ে হিন্দু ইসলামের মুগমন পতির বিকক্ষে জিহানের বাবা বুলন্দ করেছে। ওলামায়ে হিন্দু ইসলামের মুগমননের বিকছে কঠিন প্রতিকৃত্ব পরিস্থিতিতে, পৈশার্চিক নির্ঘাচন নির্দীছন করেছ হিন্দুজান বিহারে মুগলমান পূত্র। করে হাক্তির ভারতিক বাবা বুলন্দ রাজারের রান্দুজার সামানার বিক্ষে জিহানের বালারের রান্দুজার সামানার বিক্ষেত্র করিল প্রতিহ্বল বালারের রান্দুজার সামানার বিক্ষেত্র করিল করি করে বালারের রান্দুজার সামানার বিক্ষেত্র করিল করি বিক্ষাক্র বালার বিক্ষাক্র করিল করে বিক্সাক্র বালার রান্দুজার সামানার বিক্ষাক্র করিল করে বিক্সাক্র বালার বিক্ষাক্র বিবাহন করিল করে বিক্সাক্র বালার বিক্সাক্র বিবাহন করিল করে বিক্সাক্র বিক্সাক্র বিবাহন করিল করে বিক্সাক্র বিবাহন করিল করিল করে বিক্সাক্র বিক্সাক্র বিবাহন করিল করিল করে বিক্সাক্র বিবাহন করিল করিল করে বিক্সাক্র বিবাহন করিল করিল করে বিক্সাক্র বিবাহন করিল করে বিক্সাক্র বিক্সাক্র বিবাহন করিল করে বিক্সাক্র বিক্সাক্র বিক্সাক্র বিক্সাক্র বিবাহন করিল করে বিক্সাক্র বিক্সাক্র

عِصَابَتَانٍ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنْ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغُوُّهِ الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِمِنَ ابْنِ مَزِيْدَ عَلَيْهِمَا الشَّلامِ

আমার উন্দতের দূটি, জামাতের উপর আল্লাহ তারালা জাহান্নামের আঁচলতে হারাম করেছেন। একটা হল সেই জামাত, যারা হিন্দুন্তান থেকে জিহাদ করবে। আরকেটি হল সেই জামাত রোৱা হযতর ঈসা বিন মাররাম আলাইহিমাস সালামের সঙ্গী হবে <sup>16</sup>

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেন-

وَعَنَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِذِنِ فَإِنْ أَدَّرُكُهُمَا أَنْهُنَ فِيهَا نَفْسِي رَمَالِي فَإِنْ أَقْتَلَ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَمَاءِ وإِنْ أَرْجِعُ فَأَنَا أَبُو هُرُيْزَةَ النُّمَدُّرُ

(হযরত আবু হরায়রা রাযিয়াল্লান্থ তায়ালা আনন্থ বলেন-) রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে

النسائي. الجزء ١٠ 'كتاب الجهاد' باب تنني القتل في سبيل الله تعالى غزوة الهند

গৰওয়ায়ে হিন্দের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। আমি (অর্থাং আরু হরায়রা রাখি.) যদি সেই জিহাদ পাই, তবে এই জিহাদে আমার জান-মাল সব ব্যয় করব। যদি শহিদ হই তবে 'আফজাদুন' তহাদা' ও উত্তম শহীদদের অন্তর্ভুক্ত ২ব। আর যদি থিরে আদি, জাহানাম মুক্ত আরু হরায়রা হব, 'ক

### সতর্কবাণী

হিলাদে হিন্দের এই ফফিলত কেবল তারাই পাবে যারা আগ্রাহর দীনকে বুলন্দ করার জন্য হিন্দুজান থেকে জিহাদ করবে। আর যদি কেউ নিছক জাতীয় অথবা দেশপ্রেমের কারণে যদ্ধ করে, তারা এই ফফিলত পাবে না।

সুতরাং বিন্দুরানের হে মুসলমানেরা। রহমান্তুললিল আলামীন যেই জিহাদের এত ফথিলত বর্ণনা করেছেন, সেই জিহাদ করা কতই না সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে এই সুযোগ দান করেছেন, আপনারা এই ফথিলত হাসিল কর্মন। আর হযরত আনু হরারার রাথিয়াল্লাহ ভাঙ্গাল নাহর বাক্যমালা নগছেন্যারা এই জিহাদে শহীন হবে, তারা উভম শহীনদের অভর্কুভ হবে। আর থারা গাজী হয়ে ধিরবে, তাদেরকে জাহান্নাহ থেকে মুক্ত বরে দেয়া হবে।

দিল্লির লামে মসজিদের 'আযমত' আপনাদের অতীত স্মৃতিকে তাজা করে যে এই মাটিতে হিন্দুদের মন্দিরের ঘূন্টি এবং শিঙ্গার বিজয় নয় বরং তাকবিরের ধ্বনিই চুতুর্দিকে গুপ্তরিত হওয়া উচিত...।

ভাষে মসজিদের সামনের লাগকিল্পা হিন্দুদের হাতে তোমাদের পরাজিত হওৱা এবং দাঙ্গায় কচুকাটা হওৱার কারণে রক্তাইশ করাছে। যেই কিল্পায় ব্যাক্ষণেকারের পূর্বপূক্ষ তোমাদের আসলাকের নিকট জীবন ভিন্দার আসত, আক বেই লাগ কিল্পাকে তোমাদের তর্মশাদের জন্য উর্চারমেলে রূপান্তর করা হরেছে...।

তোমাদের বিজয়ের প্রতীক কুতুব মিনার, তোমাদেরকে কি এ কথা বোঝানোর জন্য যথেষ্ট মন যে, যেই জমিনে একবার মুসলমানদের কদম পড়ে, সেখানে বিজয়ী এমসজিন এবং মসাজিলের শাসনই থাকা উচিত। মসজিন এবং মসাজিক প্রায়ালাদেরই সেবামে বিজয়ী এবং শাসক থাকা উচিত। কারণ তারাই তথু আল্লাহকে মানে। বাকি সবাই আল্লাহকোই)। সুতরাং আল্লাহকোইটা কথানা আল্লাহকোইবাসীদের উপর শাসন করতে পারে না, রাজত্ব করতে পারে না। আল্লাহর দুশমনেরা আল্লাহকে দেওদের থোকে

<sup>&</sup>lt;sup>৭৬</sup> –প্রাক্ত

অধিক সম্মানিত হতে পারে না। তোমরা রক্তপাত ও মৃত্যুর ভয় কেনো কর? তোমরা তো সেই জাতি যারা পানিপথে একাধিকবার ময়দান শোভিত করেছ...।

আল্লাহ তোমাদেরকে জান-বৃদ্ধি দান করেছেন। তোমরা নিজেরাই ফরসালা কর যে, পানিপথের রক্তপাত ভালো ছিল নাকি আহমাদাবাদ ও সুরতে ঘটে যাওয়া দাসা...?

হিন্দুদের সামনে মাথা নতকারীরাই বেশি জ্ঞানী, নাকি যারা শামেলীর ময়দানে গিয়ে কালের ফেরাউনের সামনে সিনাটান করে দাঁড়িয়েছিল…?

পদ-পদবী ও ক্ষমতা নিয়ে যারা মুস্পমানদেরকে গোলাম বানিয়েছে, তারা তোমাদের আইজন, নাকি যারা তোমাদের আযানী ও ইচ্ছাতের জন্য ফাঁসিকাঠে খুলেছেন... কাণাগানিতে জীবন কাটিয়েছেন... জ্বল্ড গৌহদদের হেঁকা সহা করেছেন... বারা তাদের মাদারামাকে হ্মকির মধ্যে ফেলেছেন... নিজেদের পদ কুরবানি করেছেন... সহায় সম্পরিহারা হয়েছে... কিছ্ক এরপারও কাফেরদের গোলামী করুণ করেনি?

গোলামী বরুণ করেনি?

গোলামী বরুণ করেনি?

গালামী বরুণ করেনি?

গালামী বরুণ করেনি?

বল, কারা তোমাদে আইডল, কারা তোমাদের আদর্শ...!

দূর্বলতা তো তোমাদের আপন্তি হতে পারে না। তোমরা তো এখনো মাইসুরের বাঘকে ভোলোনি...। নির্ম্বাস চলাচলের নাম তো জীবন নহ...। জীবন তো সম্মান ও আত্মসমাদের নাম। এ দুটো যদি থাকে আর নির্ম্বাস ফুরিয়ে যায়, জাতি তবু মরে না, চিরদিনের জন্য অমর হয়ে থাকে...। কিন্তু এ দৃটি যদি মাবা যায়, তবে সে জাতি বৈচে থেকেও মত... যদিও হাজার বছর নিম্বাস চলাচল করে।

তোমাদের ওকজন শেরে মাইনুর তো তোমাদেরকে এই রহসাই বৃঝাতে চেয়েছেন। ভারতীয় পুলিশের বুয়েনেটের ছায়ায় করেকটা শারিবীক ইবাপত করার নামই যদি ধর্মের হাইনিতা হয়, তবে নিদ্ধি এবং লক্ষ্ণীর সেবব আল্লাহওয়ালাদেরও এই স্বাধীনতা হিল, যারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে বালাকোটে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদতের পিয়ালা পান করেছেন, দূর দেশে সমাধির হায়েছেন !

হে বুবক ভাইরেরা: তোমরা কি বাবরী মসজিদের শাহাদতের দিনকে ভূলতে পারবেহ এর পরে ঘটে যাওরা দাঙ্গান... প্রতিটি ঘরে ঘরে তোমাদের যুবকদের লাশ আর লাশ... বিদ্দুদের বিজয়ের দিন... একটু শারণ কর। প্রেদিন হিন্দুদের কেমন আনদের দি ছিল... মনে ইন্ডিল তারা তোমাদের থেকে হাজার বছেরের গোলামা বদলা নিছে...। না কর্বনাই না... তোমরা ভূলতে চাইলেও সেই দিনের কথা ভূলতে পারবে না...। নিজেদেরকে ধাঁকা দিয়ো না... দেই শাহার কথা শারণ কর অধন তোমরা ভারতে চাট লেও কেই কর প্রতা শারণ কর বিদ্যালা না... বিজ্ঞান কর বিদ্যালা না... বিজ্ঞান শারণ কর বিশ্বন কর বাধন তোমরা ভারতীর পুরিশের গুলির সামনে সিনা টান করে অমাসর

হছিলে...। সেই জাগরণ... সেই উদাম... সেই কোধ... সেই ঝড়... বা তোমাদের বক্ষে জেবছিল, তা আবার জাগাতে হবে...। তাদেরকে জিহালের মার একটা ফুলিঙ্গ দেখাতে হবে...। জি হাঁ...! গোঁটা বিশ্বের মুগলমান আরু এই কুফরি বাবহার বিক্তকে সোঁচার হয়েছে। আফগানিজানকে দেখো...। তাদেবান তথু আত্মাহর মদদের উপর ভরসা করে দুনিয়ার গ্রন্থ আমেরিকা এবং তাদের প্রযুক্তিকে তুষ বানিয়ে দিয়েছে...। গোটা বিশ্বের মুগলমান এই পরির মাটি থেকে জিহাদ বিশ্বেছ এবং নিজ নিজ দেশে আত্মাহর নিযাম ও আইনকে বুলন্দ করার জন্য হিছাদের ময়াদন জীবন্ত করেছে। জিহাদের ময়াদন অবশ হিদের মুগলমানদের অপেকায়... বিদ্দের নুগলমানদের অপেকায়... বিদ্দের নুগলমানদের অপেকায়...।

হে নওজোয়ান! সে সব ভীতুদের কথায় কান দিয়ো না যারা হিন্দুস্তানের শক্তির ভয় দেখায়। জিহাদের শক্তি যদি আমেরিকাকে নাকানিচবানি খাওয়াতে পারে, তবে হিন্দদের মত ভীতরা তোমাদের সামনে কয় দিন দাঁড়াতে পারবেং তা ছাড়া এই বাচ তো তোমাদেরকে বচবার পরীক্ষা করেছে! এরা তথ অসহায় দর্বল শিত, নারী এবং বন্ধ মুসলমানদেরকে মারতে পারে...। হিন্দু মায়েরা ভাদের সম্ভানদেরকে তালেবান এবং ইসলামের মুজাহিদদের মোকাবেলা করা শিক্ষা দেয়নি...। মনে রেখো, হিন্দ একটি ধর্ত দশমন। যারা তোমাদেরকে ধর্ত শ্রোগান হারা তোমাদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। ময়দানে এরা তোমাদের মোকাবেলা করতে পারবে না। জাগো...! জাগো...! আল্লাহর জন্য জাগো...! হিন্দুদের গোলামীর শৃঙ্গল থেকে বের হওয়ার জন্য ইচ্জতের রাস্তায় বেরিয়ে আসো...। দিল্লি হিন্দুদের নয়, তোমাদের...। সেখানে হিন্দুদের তরঙ্গা নয়, মহাম্মাদ সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাণ্ডা উডবে। আমাদের প্রিয়তম নবীজি সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণী বাস্তবায়নে সময় সনিকটে। তোমরা হিন্দস্তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে আর হিন্দুনেতাদেরকে জিঞ্জির পরাতে থাকবে। তোমাদের ব্যুর্গ-শুরুজন নেয়ামতুল্লাহ শাহ অলি রহমাতল্লাহি আলাইহির ভবিষ্যতবাণী- সীমান্ত প্রদেশ এবং উপজাতি কবিলার আতামর্যাদাবোধওয়ালা মসলমান বাহাদর বাঘের মত উঠবে এবং দিল্লি. দক্ষিণ, পাঞ্জাব এবং গোটা ভারতকে জয় করবে...। জি হাঁ। সীমান্ত ও উপজাতি অঞ্চলে উনশাআলাহ লশকর তৈয়ার হচ্ছে, যারা গোটা উপমহাদেশে মহাম্মাদ সাল্লাল্লান্ড আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত প্রবর্তন করবে।

হে হিন্দুজানের যুকেরা। আমানের সবার মনিব প্রিয়তম নবী হয়রত মুহামাদ সান্তান্তান আলাইবি গুরাসান্তাম যে কথা বলেছেন, তা অবশাহি সত্য প্রমাণিত হবে। সমত্ত হিন্দু শক্তি এবং ভারতের এবন টেকনোলজি আমার প্রিরুতম সত্য নবীর কথাকে ভুল প্রমাণিত করতে পারবে না। হিন্দুজানের মাটিতে আবারও মুহামানে

আরাবীর ঝাবা উড়বে। মুজাহিদরা এই মাটি জয় করবেন। তারা এখানে আবার ইসলামী হকুমত প্রতিষ্ঠা করবেন...।

ভাই এই ফথিপত অর্জন করার জন্য, নিজেকে এই ক্লিহাদে শরিক করার জন্য, জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়। জিহাদের জন্য গুরুতি গ্রন্থণ কর। জিহাদের ফরেদে আইন হওরার সূত্রতে জিহাদের গুশিক্ষণ নেয়া এইটি মুক্পনানের জন্য দেব। হিন্দুপ্তানের উপর জিহাদে আজ ফরে হয়নি, ইংরেজরা যেদিন হিন্দুপ্তান দবল করে, পে দিনই ফরেঘে আইন হয়েছে। এরণর হিন্দুদের হাতে মুক্পনানদের রক্তপাত এই ফরাকে আরও মজবুত করেছে। এরণর ওবি কারো সন্দেব থেকে থাকে তো বারির মন্তিদের শাহাদত তো সব দলিকই পুর্ণ করে বিয়োজে..।

আমাদেরকে গণহংত্যা কবা অথবা আমাদেরকে জীবন্ধ পুড়িয়ে মারা... আমাদের সহায় সম্পত্তি দুট করা কিবো আমাদের বোদ মেরেদের সহম্যবাদি করা... এতাগা করেকলন কটোরপত্তি বিশ্বদার কাল দর। এতাগার সাথে ভারতী রাট্ট অবঁটা এটেগালৈলে, বিউরোফের্সি (Bureaucracy-আমলাভত্ত্র), পূলিশ এবং দেনাবাহিনী— সবাই জড়িত। আমাদের কভত্তানে খ্যান্ডেজ বাধার জন্য কখনো কথারো কথারা তেওাকাজী বার মহদানে আনে । ভারতে বানা বার মানে রাখবন, ১৯৯০, ১৯৯১ ১৯০০ সম্বাভ্যান্তর ওক ও অভিন্ন। স্বতরাং এরা তথু ঘোঁকা দেরার জন্য মায়াকাল্লা করে। তা ছাড়া ভেতরে ভেতরে সবাই আমাদেরকে নিচিহু করার জন্য মায়াকাল্লা করে। তা ছাড়া ভেতরে ভেতরে সবাই আমাদেরকে নিচিহু করার জন্য আমাদের রক্তধারাকে হিন্দু খানানোর জন্ম এক।

আপনারা খুব ডালো করেই জানেন যে, হিন্দুরা এমন নীচু শফ্রং, শক্তিই যাদের একমায়ে ভাষা। কমজোর শফ্রদের সাধে দলিক-প্রমাণ বা সংগাপ করা তাথের ধাতে নেই। যে মার বাচ্চে জাকে আরো মারা... যে দলিত হচ্ছে ডাকে ভারো নিম্পেথিত কর...। এওলোর বারা ভারা খুব ভৃত্তি পার, সুব অনুভব করে। ডোমরা কি ভারতের প্রাচীন বাসিন্দাদের অবস্থা দেবোনিঃ হিন্দুরা প্রথমে তাদের উপর নিষ্ণুর নির্বাচন চাজার, তাদের অসংগা দাসুবকে কথা করে। বাহিদেরাকে নিষ্ণুর নির্বাচন চাজার, তাদের অসংগা দাসুবকে কথা করে। বাহিদেরাকে বিরুক্তি করে ফেলেছে। শেখে ভাদেরকে সুইপার এবং চামার সাবান্ত করে আমুত বানিয়ে রেখেছে। তারা যবন এই অবস্থানকেই অবস্থানকার যবন নিস্কিত হয়েছে বে, বিস্লোহের আর কোনো দক্ষণ নেই, এবার ভারা এদের জন্য করেকটি ক্রেক্তে ভার করেন করেকটি কেন্দ্রের ভার কোনো দক্ষণ নেই, এবার ভারা এদের জন্য করেকটি ক্রেক্তে ভাবের সাথেই ব্রাহ্মণার করে বিরুক্তে বাবের বিরুক্তে এবংশ করে নিহেছে,। বিরুক্তে বাবের স্থান এবং দুশ্বমনির মান পরিয়াণ এবং বাবার বাবার

অনুমান করতে পারেন। এরা হল মুসলমানদের আদি দুশমন...। আমাদের আর তাদের ইতিহাসই হল শক্ষতার ইতিহাস...।

আমার ভাইয়েরা থোঁকা খেরো না... প্রভারিত হয়ো না...। কমকা তাদের হাতে।
তাদের পশিসি হন, শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ব্রাক্ষণের দিয়ন্ত্রশা...। এই মরদানে ভারা
তোমালারকে কলাবে সামানে একতা বিন না। কৌমরা
মূশলমান হয়ে বি ওকস্থুপূর্ণ প্রতিষ্ঠানতলাতে ভর্তি হতে পারু দেশাবাধিনীর
তক্ষপুর্পুর্ণ পানে কি তোমালারক হারা হয়ঃ এ ক্ষেত্রও তারা তোমাদেরর থাঁকীর
তক্ষপুর্পুর্ণ পানে কি তামালারক মুক্তরানি নামধারী কাদিরাদীদেরকে কামা। বাতে
মূশলমানারা ভূঙ থাকে, নিভিন্ত থাকে। অথক যালোরক ভিনাপ্র করা হয় এরা তো
মূশলমানারা ভূঙ থাকে, নিভিন্ত থাকে। অথক যালোরকে ভিনাপ্র করা হয় এরা তো
হিন্দুদের থেকেও নিকৃষ্ট, হিন্দুদের থেকেও বন্ধ মারাজ্বক। যাবা মুক্তনানাকর মত
নামা ধারাক বন্ধানেও মুখ্যমান সারাজ্বাই আমার্যাই প্রামালায়ের মুক্তনানাকর মত
নামীরির সাথে ধৃষ্টভাকারী। এদের ঘরে ঘরে মন্দির, এরা মুক্তনান হতে পারে কিবল

এজন্য ব্রাহ্মণানের গোলামি থেকে মুক্তি, ভারতীয় জুনুম থেকে আয়াদী এমহণ নিজেদের হারানো সম্মান ও প্রভাপ ফিরে পাওয়ার পথ একটিং — যা ইমাহণ আছির। হয়বত মুখামান পারাল্যিটা আগাইটি ওক্সাল্যান আয়ানেবাকে বলে দিয়েছেন। এই উম্মান্তের বিস্তৃতির কারশ জিহাদ ভাগণ করা। যত দিন পর্যন্ত এরা আবার জিহাদের মন্ত্রদানে ফিরে না আসাবে, তত দিন পর্যন্ত এদের ফিন্তুতি ও লাঞ্জার বিভিত্তিক দর হবে না।

ওই দেখো...! মুদলিম বিশ্বের প্রতিটি থেকা থেকে জিহাদের ডাক তোমানেরকে প্রথাম নিছে, মুদলিম উন্থাহন দুক তার উদয় হয়েছে। দারীয়ে বিজ্ঞারক বিশ্বে প্রথাম নিছে, মুদলিম উন্থাহন দুক প্রথামনানীকা বোনের তারামানের প্রায়হকার কর্মানের ক্রেই বার্মানির ক্রেই প্রথামনার ক্রেই বার্মানির ক্রিই বার্মানির ক্রেই বার্মানির ক্রিই বার্মানির ক্রেই বার্মানির ক্রেই বার্মানির ক্রেই বার্মানির ক্রেই বার্মানির ক্রেই বার্মানির ক্রিই বার্মানির ক্রিই বার্মানির ক্রেই বার্মানির ক্রিই বার্মানির

ইয়ামান এবং সিরিয়াকে দেখোঁ...! দজলা ও ফুরাতের (ইরাক) মাটি থেকে তেনে আসা তারানা শোনো...। আফগানিজানের পর্বত কদর থেকে তাকবির ধ্বনিবত তোমাদের মূলারিদ তাই, অহ্ব সজিক হয়ে, হাতের তালুতে জীবন নিমে, জারাকি বিনিম্বার জীবন বিজ্ঞানা, । নওল কিশোরও রয়েছে, তাকগানীত বুবকত রয়েছে, তোমাদের মানবানেরার রয়েছে, রয়েছে তাম সুক্রর এই উন্যতের বয়েছেইগাও...।

সবাই তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। এরা সবাই হিন্দের মসলমানদের সাথে রয়েছে। মুহাম্মাদের রবের কসম। একবার তোমরা জিহাদের জন্য দাঁড়িয়ে যাও, দেখার ফিলিপাইন থেকে মারাকিশ পর্যন্ত সমস্ত মন্তাহিদ তোমাদের সাথে রয়েছে। মন্ত্রা-মদীনার রাজপত্ররা, সিরিয়া ও ফিলিস্টিন, মিশর ও লিবিয়া, আলজেরিয়া ও মারাকিশ- স্বাই একত্রিত হয়ে এদিক থেকে আসতে থাকবে, যেখান থেকে প্রতি যগে তিব্দস্তানে উসলামের ঝাগু উডানো হয়েছে। খোরাসান, আঞ্চগানিস্তান তথু ভোমাদের আহ্বানের আপেক্ষায়। এরপর দেখবে, ভোমরা যেখানে অঞ্চ ফেলবে, এরা সেখানে রক্ত ঝরাবে। যে সব হাত তোমাদের নিংস্পাপ শিশু ও নিরাপরাধ মা-বোনদেরকে ভীবন্ত পড়িয়ে মেরেছে, এরা সে সব হাত কেটে টকরো টকরো করে ফেলবে। বদর ও ছনাইনের রবের কসম! এরা নিক্ট হিন্দুদের জনবস্তিকে পানিপথ বানিয়ে দিবেন। আপনারা একবার আপনাদের ভাইদেরকে ডাক দিয়ে দেখন...। এরা তো তাদের জীবন বিক্রি করেছেই এজন্য যে, যাতে মহাম্মাদ সাল্রাল্যন্ত আলাইহি ওয়াসাল্লারেম উন্মত হত সন্মান ফিরে পায়...। কাফেরদের গোলামী থেকে মক্তি পেয়ে আল্লাহর বান্দা হয়। কাফেরদের জীবনব্যবস্থার সাথে বিদ্রোহ করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত সত্য জীবনব্যবস্থা অন্যায়ী জীবন যাপনকারী হয়....।

আর বিশাদ নয়...। আর একজান বোনের ওড়নার হাত দেরার পূর্বেই... জেগে গুঠো...। আর একবার মুসমানানসরক একটিত করে ছেল তেলে জীবর পূত্রে নারার পূর্বেই... ভোগোনের ভাইনেরকে ভাক দাও...। বে মুহাম্মাদ বিন কাসিম ও গজনবীর সজানেরা...! বে আওরসভার ও আবদালীর জানেশীনারা..। তাঠা... জোগে ওঠো...। তোমানের বিস্কৃতি ও লাজুনার উপাখান তো অনেক নিহিত হরেছে। এবার ভোমরা আছার এবং তার রাসুলের সুশমনদের প্রতিটি জনবর্সাতির পানিপর বানিয়ে দাও। সমরের দাবি আরেকটি পানিপর মজানু করা। রিয় একার ওড়ার আরার্কিট জনবর্সাতির পানিপর মার্কিট জনবর্সাতির পার্কিট জনবর্সাতির করা। রাম একার প্রতিটি জনবর্সাতির বানিয়ে লাও। সমরের দাবি আরেকটি পানিপর মজানু করা। রাম একার ওড়ার যুগ...। জোগে ওঠার মুগ...। জোগে ওঠার মুগ...। জোগে ওঠার মুগানারের প্রিয় সুনাতকে বিশান কর। অস্ত্র হাতে নাও আর রাম্বাধানের সামরে ঘোষনা কর। আস্ত্র হাতে নাও আর রাম্বাধানের সামরে ঘোষনা কর।

تحبرے کا پ اٹھامنم خانہ ہوارت اٹھے تے مسلمان جب اٹھ کے مہارے اک اک جوکر اٹھے گی جل جائے گا ہوارت برسمیں گے موی اؤپ سے آئش کی ٹرادے ইসলাম ও গণতন্ত্র :: ২০২

آخید کوزخرا بحی ششیر بکف بیل

آکی قرمتال ذرا بحد و کار درا بحد کم والد

ایمس درب شهرائ است کی هم به

بحارت کود کماد کل گے جتم کی نظارے

#### কে কার জন্য যদ্ধ করে

ঈমানদাররা শরীয়ত প্রবর্তনের (খেলাফত) জন্য যুদ্ধ করে। আর যারা এই শরীয়ত প্রবর্তনকে অধীকার করে অথবা বিরোধিতা করে, তারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে।

> الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الظَّاهُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْتِهَا وَالشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

বারা ঈমান এনেছে তারা শড়াই করে আল্লাহর রান্তার, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। সূতরাং তোমরা শড়াই কর শত্রতানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিতয় শত্রতানের চক্রান্ত দুর্বল। /গুরা দিল: ৭৬/

আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে যুদ্ধকারীদের স্পন্ন পার্থকা নির্দায় করে দিয়েছেন। যারা আল্লাহকে এক বিশ্বাস করে, তার নামিককুত আইন ও সংবিধান সভা দীবার করে, বাই মবান বাকিকুত আইন কি সংবিধান সভা দীবার করে, তার উপর নির্দার করে বাই এক বিশ্বাস করে। এক পোর করাক নাঃ এর প্রতিশ্বাস্থিতার দাঁলিয়ে যাওয়া ব্যবস্থাকে নিষ্টিম্ফ করার জন্য ক্ষররে নাঃ প্রকর্তার বাই অক্তান্ত্র করি করে করে কা সুক্তর করে কা সুক্তর বাই আক্রান্তর করে এই করার করে বাই প্রকর্তার বাই অক্তান্তর করে কা সুক্তর করে কা সুক্তর করে কা সুক্তর করে কা সুক্তর করে বাই প্রকর্তার করে বাই করার আল্লাহর বিপরীতে অন্য কাউকে ইলাই ও মা'মুল মেনেছে, আল্লাহ প্রদত্ত বাক্তর আল্লাই আরহন করেছে, ভারাও অবন্যাই ভাওতের বংলাই জন্ম পিতাল করেনে।

বিধার বিখে চলমান সন্তাসের যুক্তে কারো কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, যে বেই নিয়ম ও ব্যবস্থা (দীন) বিশ্বাস করে, মানে, সে তার জনাই যুক্ত করছে, যারা মুখ্যমান সাপ্তান্তান্ত্র আহিবই ওয়ালায়ের শরীয়ত এবং তার আভিত হারপন্থার উপর স্কান এনেছে, এবং এর বিশরীত প্রতিটি শরীয়ত ও জীবনবাবছাকে বাতিস মনে করে, তারা পরীয়ত প্রকর্তনের জন্ম তিভাল করছে। আর হারা পরীয়ত প্রকর্তন করে করে। করা হারা পরীয়ত প্রকর্তন করে করে। করা হারা পরীয়ত প্রকর্তন করে করে।

প্রবর্তনে তাদের মৃত্যুদৃশ্য দেখতে পায়, তারা নিজেদের তৈরিকৃত জীবনব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করছে।

উভয় দলের (শরীয়ত প্রবর্তনের জন্য গড়াইকারী এবং শরয়ীত বিরোধী জীবনবাবস্থার জন্য গড়াইকারী) ভাষণ বিবৃতি গভীর ভাবে পড়লে এই যুদ্ধ আরো সহজে বুঝে আসবে। অনুসলিম দেহক কিংবা মুগলিম দেশ, উভা দলের ভাষণ-আচরণ, দাবি-শ্রোগান এবং লী হেন পাদন পদ্ধতি দেখে যে কোনো সুবিবেচক মানুষ অতি সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, কে কার জন্য যুদ্ধ করেছে?

বাংলাদেশ হোক বা পাকিন্তান, আফগানিন্তান হোক বা ইরাক, সিরিয়া-ইয়ামান হোক বা মিশর এবং পশ্চিমা ইসলামী দেশ, مِشْرِيلِ وَنَ مَرْبِيلُ (আল্লাহর রাজায় মুক্কনারী) এর গ্রোপান, দাবি এবং জীবন পদ্ধতি এক। আর مِشْرِيلِ وَمُرْسِيلِ مُنْ وَمُرْسِدِيلًا (তাওতের পথে মুক্কনারী) এর গ্রোপান, দাবি এবং লাইক স্টাইল সবার

সূতরাং এই যুদ্ধে কারা হক আর কারা বাতিল, এই বিতর্ক একেবারেই অনর্বক। সারা বিশ্বের তাততদের রন্ধিদেরও এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী দল (মুজাহিদ) কি চায়? এদের সঙ্কব্ধ কি?

অনুত্রপভাবে তালেরকেও নিরাশ হতেই হবে যারা এই উন্মতকে জিহান থেকে বিরন্ত রাখতে, ফুচবির এতি অনুগত থাকতে এবং তাততের ব্যবহার প্রতি সম্ভর্ট থাকার পাট নিয়ে বাছে। এই উল্লত যেই জিহানকে পৃষীণেকা মাটি, সুসংবাদেক ভূমি—আফগানিপ্তান থেকে শিবেছিল, তা এখন অনেক প্তর অতিক্রম করে এমন স্ত রে সৌহিত্যে যে, ইহুনী সুদরোরদের বানালো সূদি বাবহা মুলাহিদদের বন্দুক এবং আজ্যোসপান্তরীয়াক আক্রমাণ বানাস্থীভাবেই ছাকরি যাখ।

অন্যদিকে সাধারণ মুগলমানদের মধ্যে ইসলামী জাগরগের যে চেউ জরুহয়েছে, তাকে বেলাফতের চেয়ে নিচের কোনো রাট্র ব্যবস্থার ঘারা ঠাতা করা যাবে না। এই উন্মতকে এবন ইইলিয়ের দাঁতু করানো ব্যবস্থা, দাজ্ঞালি প্রোগান এবং অন্তসারসূন্য প্রতিশ্রুতির ঘারা ভুলানো যাবে না। এই জাগরগের একমার মনজিল বেলাফত...। হয় শরীয়ত না হয় শাহাদত...। বেলাফত পুনর্জীবিত হবেই হবে...।

তাই হ্ৰ্যানী ওপামায়ে কেরামের নিকট বিনীত দরবান্ত, জিহাদের বাহনুমায়ীর জন্য, জিহাদেরে সারীয়তের বেখাতে প্রতিষ্ঠিত রাবার জন্য এবং বেলাফতরে সার্চিকার্ত দাঁজ্ করানোর জন্য, ওলবেকে জিহাদের মহনানে আসতে হবে মুজাবিদদের পৃষ্ঠাপানকতা করতে হবে। অবস্থা দৃটে মনে হচ্চে, আল্লাহ করলে বিধা কুকরি শক্তিতলো বেশি দিন মহনানে মুজাবিহদের মোকাবেশা করতে পারবে না। আল্লাহ

### ইসলাম ও গণতর :: ২০৪

তায়ালা এই উন্মতের উপর রহম করবেন এবং সারা বিশ্বে কুফর লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

এমনিভাবে সাধারণ মুসলমানদেরকেও মুজাহিদদের পাশে দাঁড়ানো উচিত এবং দায়তানের আওয়াল, মিডিয়ার দৃষ্টিত প্রোপাগালা থেকে আত্মাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বেলাকত কারেমের জন্য নিজেদের ভান মাল এবং জবান— সবই ওয়াকক করা উটিত। খেলাকত কারেম করা মুজাহিদদের উপর ঘটটা কর, সমান করম প্রতিটি মুসলমানের উপরই। কিয়ামতের দিন এর ব্যাপারে সবাইকেই প্রশুকরা হবে। আর হন্ধানী ওলামাতে কেরামের সব চেরে কড় দায়িত্ব হল, বেলাফতের পক্ষা করে। আর হন্ধানী ওলামাতে কেরামের সব চেরে কড় দায়িত্ব হল, বেলাফতের পক্ষা সার্বার্থন মানুবের মানসিকতা তৈরি করা, জনমত গড়ে ভোলা এবং বেলাফত প্রতিষ্ঠার পথে যারা প্রতিবন্ধক, ভাদের ভূত্বম "প্রভীভাষ্যার কর্বনা করা।

প্রচলিত বিশ্ববাহা বিদ্যানা থাকাকালীন মুন্দমানরা সুন থেকে বাঁচতে পারবে না। এই ব্যবহায় না মুন্দিন ব্যবসায়ী তার বাবসাকে বাঁচাতে পারবে, না কৃষক তার জানিন থেকে কোনো কিছু উপার্জন করতে সক্ষম হবে। ক্রমাণত বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে। ন্যার বিচার অরোণ্যরোদন হবে। কুক্ষরি ব্যবহা নিরাপত্তা পারবের সামর্থার রোগে না। এই ব্যবহা মুনদমানদেরকে যদি কিছু দিতে সক্ষম হয়, তা হল আত্মহত্যা, গণকবর, জনবন্সতির ধ্বংসক্ষা। এই ভিমতের কন্যাদেরকে ধরে নিরে ৮৬ বছর কাকেনের করেদবানা বিশিল্প, তাও এক মিলির চর্ত্রিশ কেটি মুনদমান বিদ্যান থাকা অবহায়...। এই ব্যবহার নির্দজ্জতা ব্যপকতর হয়, অগ্লীলতা ভালভাতে...। রপ-সৌন্দর্য পরা, আত্মশ্রমানীনতার জন্মজনকর...। এই ব্যবহা জুলুমকে আর্ট এবং পিল্প নালায়...। ইমান বিক্ররের বিনিময়ে ক্ষমতা দেয়...। যে সজ্জাও আত্মশ্রমান উপরো দেয়, তাকে বিশ্ব ওজার্টে জ্বিক করে...।

তাই "মরণ রাখবেন, এই মুদ্ধ হল জীবনব্যবস্থার যুদ্ধ। আমরাও এর উপর ঈমান রাখি যে, আমরা এবং সারা দুনিয়ার আমাদের সকল সাবী কারো সাথে ব্যক্তিগত শত্রুতা, রাজনৈতিক ঘদ, অর্থনৈতিক শার্থের জন্য যুদ্ধ করে না। বরং আমাদের যুদ্ধের একমান্ত উদেশ্য আচ্চারর দুনিয়া আচ্চারর বাবস্থা অনুমর্থী পরিচালিত হবে। আচ্চারর জমিনে আচ্চারর কুরআন বান্তবায়তি হবে। আমরা এ কথাও খ্যার্থহীনভাবে বীকার করছি যে, আমাদের দুশমনও (বিশ্ব সাম্রজ্ঞারাল ও তার জোট) তার উদ্দেশ্য একদম পরিস্কার। তারাও এজন্য যুদ্ধ করছে যে, দুনিয়াতে এই ইবলিসের তৈরিকৃত গণতান্ত্রিক জীবনবাবস্থা, বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থা এবং ভাভতি গাইফ স্টাইল বান্ধি থাকুক। মানুষ আদ্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে ইবলিসের ইবাদত করুক। বিশ্বের জোনো প্রাক্তেই এমনকি ওহা-জঙ্গল ও পায়াড়েও মুহাআদ সাল্লান্ডান্থাই এই ইবলিসি জীবনবাবস্থার সূত্র।

তাই প্রিয় মুসলমান তাইরেরা আমার! এই যুদ্ধ কুফর এবং ইনলামের...। এই যুদ্ধ মুহান্মাদী নিষাম এবং ইবলিসি মিশনের...। এই যুদ্ধ হল লাইফ স্টাইলের...। দ্বি হাাঁ, এই যুদ্ধ, লাইফ স্টাইল এবং জীবন পদ্ধতির যুদ্ধ...।

বলুন, এই পৃথিবীকে কিভাবে চালানো হবে... বিচার ব্যবস্থা কেমন হবে... অর্থ ব্যবস্থা কেমন হবে... যার দ্বারা তথু মুসলমানরাই নয় বরং গরীব কান্টেররাও ভাদের অধিকার পারে...?

এতলো কে ভালো বলতে পারে? ভারা, যারা নাকি নিজের মাকেও ব্যক্তি বার্থে বিক্রি করে। যারা নিজের মেয়েদেকে উপহার নিয়ে ইবলিনি মিশন সফল কতে...। নাকি সেই সন্থা, যিনি এই উন্মতের আনন্দের জন্য সব কট বুকে ধারণ করেছেন..। যিনি এই উন্মতকে সুধি করার জন্য সব ক্ষত অন্তরে, রেখেছেন। আপনিই ফয়সালা কঙ্কল, ইবলিসের তৈরিকৃত জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী চলে মানুষ সঞ্চলতার শীর্মে পৌছতে পারবে নাকি আল্লাহ প্রদন্ত জীবনব্যবস্থা

প্রিয় ভাইরেরা আমার! থোঁকা খাকেন না, প্রতান্তিত হবেন না। মিডিয়ার কথা কানে তুলবেন না। আপনারা মুসলমান, আপনার জবান কেনো কুন্দরির পাক্ষে চলবে? আপনার সহমর্মিতা কিভাবে ইবিলিম্ব দাজ্ঞানি পত্তি পাবে? কিয়ামতের দিল জবাব দিবেন কি করে মুখামান সান্তান্তাহা আলাইহি ভামান্তামের মুখােমুখি হবেন? রাস্ত্র প্রেমবিদের কাতারে ভাকে কিভাবে উঠানো হতে পারে, যে নাকি একটি কথার মাধ্যমে হসেও আমেরিকা অথবা এই ভাভতি গণভাত্মিক কথার মাধ্যমে হসেও আমেরিকা অথবা এই ভাভতি গণভাত্মিক কথার মাধ্যমে হসেও আমেরিকা অথবা এই ভাভতি গণভাত্মিক প্রবাদ করা করে। বর্গালা, অভাবনা প্রকাশন, গণাবাভ্যিতি,।। আলাহাব পোবার গানে, এসব গলাবাভ্যিতে কান দিবেন না...। রাস্ত্রপ্রাহ সান্তান্তাহ আলাইহি ভয়াসান্তাম বংলাকে, শেষ ভামানায় পার্যালার মানুবের আভৃতিতে এসে ওয়াজ করবে, ভাষণ দিবে। সুতরাং ভোমরা ভাবের বংগাবিয় জানে বংশা পরিস্তা জেনে নিয়ে।

টিভিতে কারা চাপাবাজি করে? কেউ পিয়া, কেউ কাদিয়ানি, কেউ পারভেজি...। কেউ আধুনিক মুবতান (স্যাকুলার), কেউ যিনিক...। কেউ ইরানে পড়েছে, কেউ ইনরাইলে দুই বছরে কাটিয়ে এসেছে...। কেউ ভেনামর্কের দুভাবান থেকে ফাত করে, কেউ আমেরিকার দিয়ে ইহনীপেরকে সিজনা করে...। কারো পুত্র মিনকার্ড নিয়ে আমেরিকার জাকেরদের কুবুর থোওরার, কেউ আমেরিকা ও ব্রিটেনের ভিসার জন্য 'মুসলিহাত'এর চাদর পরিধান করে হক বাভিপকে মুখে ও কলমে এশিয়ে ফেগতে চায়। খারো শিক্ষক গুরিন্দিন বান, কেউ বা গামেনির বিপক্ষা, আয়ারর নোহার... ধোঁকা খাবেন না, আট ঈমানের বিষয়... পরকালের বাপার...। গুরু দিন কেউ কোনো কাজে আসবে না, উপপর্ভাবে আসবে না। পথউট্টরা

পথপ্রস্কারীদেরকে গাগমন্দ করবে, ধিকার দিবে, কিন্তু তা কোনোই কাজে আসবে না...। ওয়ামেজিল, মুবারিলোঁ কামেদীন... সবাই দেদিন ভোল পান্টাবে...। সাফ সাফ বলে দিবে, আমরা তো তোমাদেরকে বিপথে । ভেজাল ছিল, ভোমাদের অভরেই তো খান ছিল।

প্রিয় মুদলমান ভাইরেরা। অন্তরের খাদ ও তেজাল থেকে আন্তাহর নিকট আপ্রয় প্রার্থনা করুন। অন্তরের এই খাদ পরিস্কার করার উত্তম পদ্ধতি হল ছিহাদ। অন্তস্তা অনেক হরেছে, আর বিলম্ব করেন না...। নফসের এই থোকার পড়েন না যে, ইমাম মাহদী আসলে জিহাদ করব। পবিত্তা কুরুআন এই বাহানাকেও অন্তরের খাদ বলেছে।

# وَلُوْ أَرُادُوا الْخُرُوجَ لِأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً

তারা যদি সত্যি জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা রাখত তবে কিছুটা হলেও তো প্রস্তুতি নিত। [সুরা তাওবা : ৪৬]

সুতরাং জিহাদের প্রস্তুতি তো নিন। এ সমরের জিহাদের যে প্রস্তুতি এবং যে যাধ্যমে জিহাদ করা হছে, তার প্রস্তুতি এবং প্রহাঞ্চর মুসন্দানের উপর করা। ইমাম মাহনীর মুগে কি অন্ত হবে, আমরা তার বিখ্যালার নাই। সে সম্পর্ক আমানেরকে জিজাসাও করা হবে না। আমাদেরকে এ কথাই জিজাসা করা হবে যে, কি করে এসেছো। ঠিক আছে, আপলার কথাই মেনে নিগাম যে, ইমাম মাহনীর সময় তো ক্রানিংকক থাকবে না... সুতরাং তা চাগানো নিগাম যে, ইমাম মাহনীর সময় তো জরানিংকক থাকবে না... সুতরাং তা চাগানো নিগাম বাং ইমাম মাহনীর সময় তো জরানিংকক থাকবে না... সুতরাং তা চাগানো নিগাম তার, তার করারি হাতে ভূগে কভকণ ধুরাতে পারেনাং এক হাতে তরবারি বার এক হাতে ঘোড়ার গাগাম হরে, কিছাবে যুক্ত করতে পারবেনাং বার্থিকরা সুত্রতা তও মকন্তুয়িতে করানি পারে হাতিতে পারবেনাং কর্যনা বরক ঢাকা পাহাতে থেকে দুশমনদের সাথে যুক্ত করার অভিজ্ঞতা কি রয়েছে। টিভির ক্রিন হাতা করনো বি শ্বচকে রতে রভিন হনারণ

হে এক আল্লাহ বিশ্বাসীরা! কথাওলো আসলে এফনই। যাদেরকে জিহাদ করতে হয় 
তারা এ কথা ডিজা করে না যে আগামীকাল ফ্লাদিংকত থাকরে কি থাকবে না তারা 
তথ্ এটা দেখে যে, তাদের রব আন্ধ কি হকুম করেছেন। তারের উপর কি ফরম 
করেছেন। ব্যাস, তারা তথু শিলোদের জীবন কিতালের রাজায় আল্লাহর নিকট বিক্রি 
করে দেন। জান্নাতের বিনিমরে... জান্নাতের দৃশ্য এবং প্রিয়তম প্রস্থুর দর্শদের 
আশায়... মহান রবের সাজাতের বাকুল অকাহে... মাগিকের সাথে ব্যাবসা করে 
ভাজনক ব্যাবসা... যে ব্যাবসার কোনো প্রকার কল হেই... বছ লাভবান ব্যবসা। 
আল্লাহর সীনকে বিজয়ী করার জন্যা... আল্লাহর সুশমনদের ব্যাবছাকে নিভিফ করার

জন্য... বিলম্ব করো না...। উভয় জগতের বাদশা যেন আবার রাগ করে ঘোষণা না করেন–

# إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ

নিক্তর তোমরা প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছ, সূতরাং তোমরা বসে থাকো পেছনে (বসে) থাকা লোকদের সাথে। /সূরা সুওবা: ৮৩/

কারো বসে থাকার আল্লাহর জিহাদের কোনো ক্ষতি হতে পারে না। আল্লাহ তারালা কারোই মুখাপেন্দী নদ। সুতরাং ওঠো, হে উন্মতে মুহাম্মাদীর নওজোয়ানরা ওঠা...! বেই নবীর ভালোবানার দাবি কর, তার ব্যবস্থা প্রকর্তনর জন্য বেরিয়ে আমো...। এর মোকাবেলার দাঁড়ানো ব্যবস্থার রক্ষীরা তাদের ব্যবস্থারে বীচানোর জন্য দর্কর গাড়াই করে যাছে...। তারা দরাই জোট বৈধেছে.. ইছদী, খ্রিন্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং তারাও বারা মুখে মুখে নবীজির কাম্মান্য পাড়ে কিন্তু অন্তর্ম. তাদের জীবন... নবীজির দুশ্মনদের সঙ্গে রয়েছে...। এরাও শয়তানের ব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য দেবি নিম্নাস পর্যন্ত পাড়াই করে ব্যবস্থার সপ্য করেছে...।

প্রিয়, তোমরাও তোমাদের প্রিয়তম নবী হয়রত মুহাম্মাণ সান্নান্থাহ আগাইবি জ্ঞানান্তামের নিযাম ও জীবনবাবছা প্রতিষ্ঠা করার শপথ কর...। বিশ্ব ছড়ে একটাই গ্রোগান উচ্চকিত কর.... হয় শরীয়ত, না হয় শাহাদত... হয় শরীয়ত, না হয় শরীয়ত। প্রিয়, সফলতার পথ এটাই।

ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

اللهم صلى على سيدناً محمد وعلى اله صلاة أنت لها اهل وهو لها اهل

স মা গু

# সময়ের অন্যতম ইসলামি ক্ষলার মাওলানা **আসেম ওমর** দা.বা. ও শাইখ ড. **আব্দুল্লাহ আযথাম** রহ, এর সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি মূল্যবান বই–

- ০ ইমাম মাহদীর শক্র-মিত্র/ মাওলানা আসেম ওমর
- ০ ইসলাম ও গণতন্ত্র/ মাওলানা আসেম ওমর
- o আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি/ শাইখ ড, আব্দুল্লাহ আযযাম রহ,
- ০ এসো কাফেলাবন্ধ হই/ শাইখ ড. আবুল্লাহ আযথাম রহ,
- ০ যুবক ভাইদের প্রতি বিশেষ বার্তা/ শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযবাম রহ,